# মুক্তি-পাপল বক্ষিমচন্দ্ৰ

विश्वतंत्र्यत्य क्रिक्सक्रांत

### ৪৬।এ, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা হইতে নব-জীবন সংঘের উভোগে শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায়ের ঘারা প্রকাশিত

আগঠ--১৯৩৯

मूना-এक होका।

প্রিণ্টার—শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক বানী প্রেস ১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# ऐश्मर्ग अब

চারণ-সর্দ্দার

শ্রীযুক্ত অ্ধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের

করকমলে—

কাঞ্চন-কোলিন্স দিয়ে করিনে বিচার
মানুষেরে, শ্রদ্ধা নাই পাণ্ডিত্যের স্তৃপে,
কিবা মূল্য আছে বল বংশ-মর্য্যাদার ?
মানুষেরে দেখি মোরা মানুষেরই রূপে।
ফুগঠিত দেহ আর নিঃশঙ্ক হৃদয়—
আমাদের এই হু'টী পরম রতন,
স্বাস্থ্যের প্রতীক তুমি, নাহি জানো ভয়,
তুমি তাই আমাদের দদ্দার-চারণ॥

বিজয়

### মুক্তি-পাগল বহি মচক্র

আমাদের জীবনকে শাসন করে আমাদের আদর্শ। যা তোমার আদর্শ তা হয়তো আমার আদর্শ নয়—যা আমার আদর্শ তা তোমার আদর্শ না-ও হ'তে পারে। কিন্তু জীবনের হাটে কারবার চালাতে হ'লে আদর্শ একটা-না-একটা চাই। কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়—তার বিচার আমরা ক'রে থাকি আমাদের নিজের নিজের আদর্শের মাপকাঠির আশ্রয় নিয়ে।

এক-শ জনের মধ্যে নিরানক্ট জন মান্ত্র নিজেদের স্থবিধামত এক-একটা আদর্শ তৈরি ক'রে নেয়। সে আদর্শ খাঁটি হ'ল কি মেকী হ'ল, তা নিয়ে একটুও মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করে না তারা। যে মত সমাজের আর দশ জন লোক পোষণ করে, তারই স্রোতের অমুকুলে গা ভাসিয়ে

চলা ভাদের স্বভাব। তাদের নিজেদের মত ব'লে কোনো বালাই নেই। সকলের পায়ের চিহ্নে চিহ্নিত যে পথ, সেই পথই হ'ল তাদের চলার পথ।

'দমক্৷ হাওয়ার মত সহসা আবিভূতি হয় এক-এক জন নৃতন ধরণের মাহুষ। ধার-করা ছেঁদো কথা উচ্চারণ করে না তারা। তাদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয় নৃতন বাণী আর সেই বাণী শুনে চমকে ওঠে নরনারীর দল। যে আইডিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ছিল অজ্ঞাত, তারই জয়ধজাকে প্রতিষ্ঠিত করে তারা দেশের বুকে; হাজার হাজার মামুষ যে মন্ত্র শোনে নি কোন দিন, সেই মন্ত্রকে তারা বজগর্জনে ঘোষণা করে জাতির কর্ণকুহরে। মুগ্ধ জাতি সেই মস্ত্রের মধ্যে পায় নবজীবনের সন্ধান। জাতির হৃদয়-সিংহাসনে কেবল যে তারা নৃতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে, তা নয়। যে-সব পুরাতন আদর্শ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে জাতির চিন্তকে শৃঙ্খলিত ক'রে রেখেছে—তাদের সিংহাসনচ্যুত করতে না পারলে নৃতন আদর্শকে জয়যুক্ত করা সম্ভবপর নয়। এই জক্ম অভিনব আদর্শের স্রষ্টা যারা, তাদের মধ্যে কালাপাহাড়ের রূপও আমরা দেখতে পাই। গড়তে গেলেই ভাঙা চাই। এই যে নৃতন ধরণের এক দল মামুষ-যারা ইতিহাসে দেখা দেয় নৃতন আদর্শের স্রষ্টারূপে, এঁদেরই আমরা ব'লে থাকি প্রতিভবান (genius)। ডক্টর ষ্টেকেল প্রতিভার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন.

What else do geniuses, the path-finders of mankind, accomplish but to disseminate a hitherto neglected or even unknown idea and cause it to be generally accepted or to cause ideas that have hitherto stood high in the world's estimation to topple from their thrones? \*

এর বাংলা মর্নামুবাদ হ'ল, প্রতিভার কাজ হচ্ছে যে-আদর্শ সম্পূর্ণ নৃতন তাকে জনসাধারণের চিত্তভূমিতে প্রভিষ্ঠিত করা, অথবা যে-আদর্শ অনেক কাল ধ'রে মান্তবের কাছ থেকে পূজা পেয়ে এসেছে তাকে জনসাধারণের হৃদয়-সিংহাসন থেকে অনাদরের ধূলায় ফেলে দেওয়া।

ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ স্থানটি কোথায়—এ প্রশ্নের উত্তর পেতে গিয়ে বারে বারে আমার মনে জেগেছে ডক্টর ষ্টেকেলের এই কথাগুলি। অনস্থসাধারণ প্রতিভা বলতে যা বুঝায়, বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল তাই। সেই প্রতিভার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে নবজীবনের অরুণালোকের মধ্যে আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছেন তিনিই। অমর হবার মন্ত্র দিয়েছেন আমাদের কানে, দেখিয়ে দিয়েছেন সেই পথ যাকে অবলম্বন ক'রে মুক্তি-পাগল ভারতবর্ষ আজ স্বরাজের মন্দির-প্রাঙ্গণের অনেকখানি নিকটবর্ত্তী হ'য়েছে। ঋষি অরবিন্দ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের গগনস্পর্শী প্রতিভার বেদীমূলে অর্ঘ্যদান করতে গিয়ে লিখেছেন.

<sup>\* &</sup>quot;The Depths of the Soul" by Dr. William Stekel, P. 162.

Of the new spirit which is leading the nation to resurgence and independence, he is the inspirer and political Guru.

বৃদ্ধিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এত বড় সত্য এমন প্রাঞ্চল ভাষায় আর কেউ বোধ হয় উচ্চারণ করেন নি।

আগেই তো বলেছি, প্রতিভার লক্ষণ হচ্ছে সেই আইডিয়ার জয়ধ্বজাকে জনসাধারণের হৃদয়-কন্দরে প্রতিষ্ঠিত করা যে-আইডিয়া আর সকলের কাছে ছিল হয় অজ্ঞাত নয় অজানা। প্রতিভার কাজ সেই অগ্নিগর্ভ বাণী শোনানো যা স্বাইকে চমকে দেয় তার বিছ্যান্দীপ্তিতে। যারা এই বাণী শোনাতে পারে তারাই ইতিহাসে আনে যুগাস্তর, তাদেরই উচ্চারিত মহামন্ত্রকে আশ্রয় ক'রে জ্রাতি লাভ করে নবজন্ম। বঙ্কিমচন্দ্রকে ভারত-ভাগ্যবিধাতা পাঠিয়েছিলেন দেশাত্মবোধের জয়ধ্বনি করবার জক্ম। বন্দ্র মাতরম—এই মহামন্ত্রের মধ্যে দেশাত্মবোধেরই জয়গান। আমাদের চেতনায় দেশাত্মবোধের অনুভূতি কোন দিনই জীবন্ত ছিল না। সে-অমুভূতি জীবন্ত থাকলে আমাদের ললাটে আজ আঁকা থাকত না দাস্থের কলম্বভিলক। আমাদের চিত্ত পূর্ববপুরুষদের গৌরবের কথা স্মরণ ক'রে গর্বের স্ফীত হয়ে উঠেছে—কৌলীন্সের মর্য্যাদাকে আমরা অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে এসেছি। আমরা কার সন্তান, কোন্ মেল—তারই পরিচয় দিয়েছি সগর্বেব। হায়, 'আমি ভারতবাসী' —কেবল এই গর্বেব কোন দিন ফুলে ওঠেনি আমাদের

বৃক। আমরা তো দেশের সঙ্গে কোন দিন অন্নভব করি নি আমাদের আত্মীয়তাকে। স্ত্রীপুত্তের প্রতি অত্যধিক মমতা আমাদের সহাত্মভূতিকে কখনও ব্যাপ্ত হ'তে দেয় নি গৃহ-প্রাকারের বাহিরে বৃহত্তর দেশের মধ্যে। বঙ্কিম 'ধর্মতত্ত্বে' লিখেছেন,

এজন্ম সচরাচর দেখা যায় যে, মহুষ্য স্ত্রীপুআদির ক্ষেহের বনীভূত হইয়া অন্ম সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে। বাঙালীর এই কলঙ্ক বিশেষ বিলাব।

আমরা ঈশ্বরকে ভালবেসে গৃহত্যাগী হয়েছি, বস্থাকেও কুট্ম ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছি—কেবল পারি নি কোন দিন স্থানেক আপনার ব'লে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে। আমাদের বিশ্বপ্রেমের মধ্যে দেশপ্রীতির ছিল না কোন ঠাই। 'ধর্মতত্ত্ব'র আর এক জায়গায় বৃদ্ধিম এই প্রসঙ্গে লিখেছেন.

ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিছু তাঁহার। দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলোকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জপ্রযুক্ত অমুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলোকিক প্রীতি উভয়ের অমুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জপ্ত চাই। তাহা ঘটিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

আমাদের এই দেশাত্মবোধের অভাবের কথা বঙ্কিম 'ভারতকলঙ্ক' নামক বিখ্যাত রচনার মধ্যেও ব্যক্ত করেছেন। সেখানে আছে,

যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিস্তাভাগুার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে তুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম— স্বাতম্ভ্যক্তিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।

🗸 বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের চিস্তা-ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ ক'রে আনলেন জাতি-প্রতিষ্ঠার আইডিয়া আর সেই আইডিয়ার অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন দিক থেকে দিগন্তরে। ইংরেজ ক্লাইব, ইংরেজ হেষ্টিংস, ইংরেজ ডায়ার এবং ইংরেজ ও'ডায়ার আমাদের যে ক্ষতি করেছে তা অপরিমেয়। কিন্তু ইংরেজ আমাদের কি কেবল ক্ষতিই করেছে ? ইংরেজ শেলী আর ইংরেজ মিল্টন, ইংরেজ মিল আর ইংরেজ ডারউইন. ইংরেজ স্পেন্সার আর ইংরেজ রাস্কিন প'ড়ে আমরা কি কিছুই শিখি নি ? ইংরেজী সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রেই কি স্বদেশভক্তির আইডিয়া আমাদের দেশে বাসা বাঁধল না ? ইংরেজের বই প'ডে তো আমরা জানলাম ম্যাট্সিনীর অগ্নিগর্ভ বাণীকে। বার্ক প'ড়ে আমরা শিথলাম, জনগণের সম্মতি বাতিরেকে কর বসানো অত্যাচার। Taxation without representation is nothing but tyranny. লেকীর ইতিহাস আমাদের পরিচিত ক'রে দিলে আমেরিকার বিপ্লবের রোমাঞ্চকর কাহিনীর সঙ্গে। কার্লাইল প'ডে আমরা জানলাম ফরাসী জাতির বাঁধন-ছেঁ ডার ইতিহাসকে। ইংরেজ ঐতিহাসিকের লেখনী আমাদের কাছে বহন ক'রে আনলে ডচ-বিপ্লবের মর্ম্মবাণী। ইংরেজী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা জানলাম রুসোকে আর ইউরোপের সামাবাদিগণের

চিস্তাধারাকে। টলষ্টয় আর থোরো আর রাস্কিনকে বাদ দিয়ে গান্ধীর কথা আমরা ভাবতে পারি নে। অক্সফোর্ড আর কেম্বিজের বিশ্ববিত্যালয়গুলি ভারতবর্ষকে দীক্ষিত করেছে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে। ইংরেজের কাছে আমরা সত্যসত্যই ঋণী। সে ঋণকে অস্বীকার করলে আমরা কৃতন্মতার ত্রপরাধে অপরাধী হব। পশ্চিমের কাছ থেকে বঙ্কিম পেলেন স্বাতন্ত্রাপ্রিয়তার এবং জাতিপ্রতিষ্ঠার আইডিয়া। সেই আইডিয়াকে তিনি ভাষা দিলেন বন্দে মাতরমের অমর সঙ্গীতের মধ্যে, আর এই মহাসঙ্গীতই সৃষ্টি করেছে অরবিন্দের আর তিলকের, গান্ধীর আর জওআহরলালের মুক্তি-পাগল বর্ত্তমান ভারতবর্ষক্রে স্বাধীনতার এবং সাম্যের আইডিয়ার জন্ম বঙ্কিম পশ্চিমের কাছে কতথানি যে ঋণী— তাঁর সামা প্রবন্ধটি পড়লেই সে কথা পরিষ্কার ক'রে বোঝা যায়। বঙ্কিমের চিত্তের উপরে পাশ্চাত্য যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল—তাঁর লেখার মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে ভূরি ভূরি। তবে পাশ্চাত্যকে স্বীকার করতে গিয়ে যারা প্রাচ্যের সাধনাকে অস্বীকার করে—সেই পরাত্মকরণপ্রিয় লোকেরা কোন দিনই তাঁকে দলে টানতে পারে নি। এই জন্যই দেখতে পাই, তাঁর দেশগ্রীতি ছিল ইউরোপীয় পেটি য়টিজ ম্ থেকে স্বতন্ত্র, যাকে বলে হিন্দু আদর্শ ভারই ছাঁচে ঢালা। মানবসমষ্টিকে বড় করতে গিয়ে স্বদেশের দাবিকে ষেমন তিনি অস্বীকার করেন নি, স্বদেশের দাবিকে বড় করতে

#### मुक्ति-भाशन विकास्त

গিয়ে জাগতিক প্রীতির দাবিকেও তেমনি তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ববলোকে সমদৃষ্টি—ভারতীয় সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্যকে বর্জন ক'রলে বন্ধিমের দেশপ্রীতি হ'ত হিটলারের আর মুসোলিনীর দেশপ্রীতির মতই উৎকট। ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজ্ম সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বিশ্বম 'ধ্র্মতত্ত্ব' লিখেছেন,

ত ইউরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় patriotism ধর্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্ত সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই হরন্ত patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষায়ের কপালে এরপ দেশবাৎসল্য ধর্ম না লিখেন। জাগতিক প্রীতির সঙ্গে দেশপ্রীতির এই যে সামঞ্জস্ত এই সামঞ্জস্তই তো বঙ্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তিনি এসেছিলেন পূর্বেরর সঙ্গে পশ্চিমকে মেলাভে—পাশ্চাভ্যের দেশপ্রেমের সঙ্গে প্রাচ্যের জাগতিক প্রীতির সামঞ্জস্ত ঘটাতে।

কৃষিম যাহা রচনা করিয়াছেন, কেবল তাহার জন্মই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব্বপশ্চিমের আদানপ্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার স্বষ্টশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।—'সমাজ'।

বন্ধিমচন্দ্রের প্রতিভার এই বিশিষ্টতার প্রতি লক্ষ্য ক'রেই

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

যে-কথা বলছিলাম। বন্ধিম ইংরেজদের চিস্তাভাগুর থেকে সংগ্রহ ক'রে আনলেন স্বাতম্ভাপ্রিয়তা আর জাতি-প্রতিষ্ঠার আইডিয়া আর সেই আইডিয়াকে সাহিত্যে বাণী-মূর্ত্তি দিলেন আনন্দমঠে আর দেবীচৌধুরাণীতে, কুঞ্চ-চরিত্রে আর ধর্মতত্ত্ব। Ideas rule the world. সংসারে আইডিয়ার রাজ্ব প্রতিষ্ঠিত—একথা যদি সতা হয় তবে স্বীকার করতেই হবে দেবীচৌধুরাণী আর আনন্দর্মঠ, কুষ্ণচরিত্র আর ধর্মতত্ত বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করেছে তার কানে পেটি য়টিজ্ম আর শিভ্যাল্রির মহামন্ত্র শুনিয়ে। বিষবৃক্ষের অথবা কপালকুগুলার অপূর্বর ঐশ্বর্য্যকে ছোট ক'রে মত উদ্ধতা অথবা নির্ব্যদ্ধিতা আমার নেই। কৃষ্ণকান্তের উইল অথবা তুর্গেশনন্দিনীও বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে উজ্জ্বলতম ছটি রত্ন। আমি শুধু বলতে চাই বিষবৃক্ষের অথবা কপালকুগুলার বঙ্কিম আধুনিক বাংলা-সাহিত্যকে সৃষ্টি করলেও নবাভারতের স্রপ্নার যে গৌরব—সেই গৌরবের দাবি করবে আনন্দমঠের আর কৃষ্ণচরিত্রের রচয়িতা বঙ্কিম। আর একবার অরবিন্দের প্রতিধ্বনি ক'রে বলি.

What is it for which we worship the name of Bunkim to-day? What was his message to us or what the vision which he saw and has helped us to see? He was a great poet, a master of beautiful language and a creator of fair and gracious dream-figures in the world of imagination;

but it is not as a poet, stylist or novelist that Bengal does honour to him to-day. It is probable that the literary critique of the future will reckon "Kapal Kundala," "Bishabriksha," and "Krishna Kanta's Will" as his artistic masterpieces, and speak with qualified praise of "Debi Chaudhurani," "Ananda Math," "Krishna Charit" or "Dharmatattwa." Yet it is the Bunkim of these latter works and not the Bunkim of the great creative masterpieces who will rank among the Makers of Modern India. The earlier Bunkim was only a poet and stylist—the later Bunkim was a seer and nation-builder.'

এর বাংলা মর্মাত্মবাদ হ'ল, আজ আমরা বঙ্কিমের স্মৃতিপূজায় বিতী হয়েছি কেন ? কোন্ বার্ত্তা তিনি ৰহন ক'রে এনেছিলেন আমাদের প্রাণের দ্বারে ? কোন্ মূর্ত্তিকে তিনি উদ্যাটিত করেছিলেন আমাদের নয়নসম্মুখে ? অতুলনীয় ছিল তাঁর ভাষার সৌন্দর্য্য—আমাদের কল্পনার জগংকে তিনি ভরিয়ে রেখেছেন স্বপ্র-দিয়ে-তৈরি কত স্থুন্দর স্থুন্দর মূর্ত্তি দিয়ে। কিন্তু বাঙালী বাঁর স্মৃতিপূজায় আজ ব্রতী হয়েছে এমন উৎসাহের সঙ্গে তিনি উপস্থাসিক বঙ্কিম নন্। ভবিয়্যতের সাহিত্যসমালোচক হয়তো তাঁর সমালোচনা করতে গিয়ে কপালকুগুলা, বিষর্ক্ষ অথবা কৃষ্ণকাস্তের উইলকে উচ্চতর আসন প্রদান করবে—কিন্তু আসলে দেবীচৌধুরাণী, আনন্দর্মঠ, কৃষ্ণচরিত্র অথবা ধর্মতন্ত্বের বঙ্কিমচন্দ্র ভবিয়্যতের ভারতবর্ষের কাছে থেকে

পূজা পাবে নব্যভারতবর্ষের স্রষ্টা ব'লে। প্রথম যুগের বঙ্কিম কবি এবং ভাষার যাত্নকর—পরবর্তী যুগের বঙ্কিম ঋষি এবং জাতির প্রতিষ্ঠাতা।

বিষ্কিম যদি শুধু কপালকুগুলা অথবা বিষবৃক্ষ লিখে যেতেন তা হ'লেও তিনি বাঙালীর হৃদয়-সিংহাসনে রাজসমারোহে বিরাজ করতেন, কিন্তু তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব এমন সার্ববজনীন রূপ গ্রহণ করত না। তাঁকে নিয়ে আজ যে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে বাংলার বাহিরে ও ভিতরে উৎসবের ধুম পড়ে গেছে, তার কারণ আমাদের দেশাত্মবোধ পূর্ববাপেকা অনেক বেশী জাগ্রত হয়ে উঠেছে এবং সেই জাগ্রত চৈতক্তের আলোকে আমরা তাঁকে আজ চিনতে পেরেছি পেট্রিয়টিজ মের প্রফেট্ ব'লে। দেশপ্রীতি তাঁর কাছে দেখা দেয়নি শুক্ষ কর্তব্যের রূপ ধ'রে। স্বদেশপ্রেম তাঁর কাছে ছিল সর্ববাপেকা শুক্রতর ধর্ম্ম। 'ধর্মতত্বে' লেখা আছে,

আরও ব্রিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক তথন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম।

'ধর্মতত্ত্ব'র আর এক জায়গায় আছে,

আত্মরক্ষার স্থায় ও স্বজনরক্ষার স্থায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্মা, কেন না, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পারের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোল্প পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। সর্বভূতের হিতের জন্ত সকলেরই স্বদেশরকা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষ আজ সাম্রাজ্যবাদের শৃষ্থল থেকে মুক্ত হ'লে মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার পথ কি প্রশস্ত হ'ত না ? আমাদের পরাধীনতা কি পৃথিবীর কল্যাণের পথে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় হয়ে নেই ? সমস্ত কথা ভাল ক'রে ভেবে চিস্তেই বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রীতিকে অবশ্যপালনীয় ধর্ম ব'লে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। অরবিন্দ বলেছেন,

The religion of patriotism—This is the master idea of Bunkim's writings.

ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতিই যে জীবনের পরমধর্ম— সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রে এই বাণীপ্রচারে বঙ্কিম আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন কেন? কারণ বঙ্কিম সমস্ত চিত্ত দিয়ে ভালবেসেছিলেন তাঁর স্বদেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত, অর্জনগ্ন, মেরুদণ্ডহীন নরনারীকে। বাস্তবের হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে চিত্ত তাঁর অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল।

আজি দেশের সর্বত্ত শাশান তাই মা কন্ধালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন, হায় মা!

় এই ব'লে আনন্দমঠের ব্রহ্মচারী যেখানে দরদরধারায় অশ্রুমোচন করছেন—সেখানে সেই রোদনধ্বনির মধ্যে আমরা কি শুনতে পাই নে বঙ্কিমেরই অশ্রুবিকৃত কণ্ঠস্বর ?

সংসারে অনেক মাতুষ আছে যারা বাস্তবের ডাকে সাড়া দিতে ভয় পায়। কঠিন সত্যের দিকে পিছন ফিরিয়ে তাদের ভীক্ষচিত্ত আশ্রয় নেয় রং-বেরঙের স্বপ্নের মধ্যে। আর্টের কল্পরাজ্যে আশ্রয় নিয়ে তারা ভুলবার চেষ্টা করে বাস্তবের কঠিনতাকে, স্থন্দরের পক্ষতলে বাসা নিয়ে সত্যের দাবিকে করে অস্বীকার। শ্বশানের কন্ধালরাশির মধ্যে কল্পনার প্রজাপতির পিছু পিছু ছুটে বেড়ানো তাদের স্বভাব। বঙ্কিমের সবল চিত্ত কিন্তু আটের দোহাই দিয়ে বাস্তবের আহ্বানকে উপেকা করতে পারে নি। যে-বাস্তব তার দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা ও ভীক্নতা নিয়ে তাঁর সম্মুখে দেখা দিল তাকে তিনি কিছুতেই চরম ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে কান্ত থাকতে পারলেন না। বর্তুমানের কদর্য্যতাকে আডাল ক'রে তাঁর ধ্যাননেত্রের সম্মুখে উদ্তাসিত হয়ে উঠল ভাবী ভারতবর্ষের অপরূপ মূর্ত্তিখানি i সেই ভারতবর্ষ শস্তের প্রাচুর্য্যে স্থানাল, জ্ঞানের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, শৌর্যোর শিখরদেশে অথগু গরিমায় সমাসীন। ভবিস্তাতের এই নৃতন ভারতবর্ষের স্বপ্নে তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন। সেই তন্ময়তা থেকেই স্বষ্ট হ'ল বন্দে মাতরমের মহামন্ত্র। ধ্যানের এই নৃতন ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করবার জন্ম, বঙ্কিম সাহিতাকে ক'রলেন আশ্রয়।

কিন্তু কেবল স্বপ্ন দেখলেই হ'ল না। স্বপ্নকে বাস্তবের মধ্যে রূপ দেবার জন্ম সাধনা চাই। সেই সাধনার পথ কণ্টকে সমাকীর্ণ। বঙ্কিম তাঁর স্বচ্ছদৃষ্টি দিয়ে দেখলেন—দীনামলিনা

জন্মভূমিকে রাজরাজেশ্বরীর মূর্ত্তিতে রূপাস্তরিত করবার পথে সবচেয়ে প্রবল বাধা হচ্ছে রাজনৈতিক পরাধীনতা। পরস্বলোলুপ অপর জাতির অধিকারভুক্ত হওয়ায় তাঁর স্বদেশের তুর্গতির অন্ত নেই। তিনি আরও দেখলেন এই অন্তহীন ছুর্গতিকে দূর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে জন্মভূমিকে অপর জাতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করা অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু আত্মকলহে নিমগ্ন যে জাতি শতধাবিচ্ছিন্ন, যাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের একান্ত অভাব—সে তুর্বল জাতি মুক্ত হবে কেমন ক'রে? যারা পরস্পরকে ভালবাসতে পারে না, তাদের শুঙ্খল ঘোচাবে কে? যাদের চেতনা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে কেবল দম্পতিপ্রীতির আর অপত্যপ্রীতির ক্ষুদ্রপরিসর গণ্ডীর মধ্যে, তাদের শৃত্যলমুক্ত করা দেবাদিদেব মহাদেবেরও অসাধ্য। চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে হবে গৃহ-প্রাকারের বাহিরে অগণিত নরনারীর মধ্যে—বিরাট দেশের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করা চাই। তবে তো মুক্ত হবে কারাগারের দার। আমি দেশের—দেশ আমার—দেশপ্রীতি আমার সকলের চেয়ে বড ধর্ম—এই বোধ জাগলে তবে তো মানুষ স্বদেশরকার জন্ম সর্ববন্ধ পণ ক'রে দাঁড়াবে। যেখানে এই বোধেরই অভাব সেখানে পরাধীনতার বিরুদ্ধে অসম্ভোষ আসবে কেন? বঙ্কিম দেখলেন সকলের চিত্তে দেশাত্ম-বোধকে জাগাতে না পারলে স্বাধীনতা অসম্ভব। স্বাধীনতা . ভিন্ন নৃতন ভারতবর্ষকে স্থষ্টি করা কোন মতেই সম্ভব

নয়। তিনি তাই পেট্রিয়টিজ্মের উপরে জোর দিলেন সকলের চেয়ে বেশী আর পেট্রিয়টিজ্মের যে ব্যাখ্যা তিনি দিলেন তার সমধ্যে রইল না কোন অস্পষ্টতার ছায়া। অত্যস্ত সোজা ভাষায় তিনি বললেন,

ছোট চোরের হাত হইতে নিজম্ব রক্ষার ইংরেজী নাম Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজম্ব রক্ষার নাম Patriotism; উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্মপালন।

#### এর উপরে টীকা অনাবশ্যক।

ষদেশকে পরস্বলোল্প জাতির গ্রাস থেকে মুক্ত করতে হ'লে কেবল দেশাত্মবোধের অন্তুভূতির প্রাবল্য যথেষ্ট নয়, পৌরুষেরও প্রয়োজন। উৎপীড়কের রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞা করবার মত সাহস নেই যেখানে, সেখানে স্বাধীনতার আবির্ভাব অসম্ভব। তাই বিষ্কিম পৌরুষের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করলেন জাতির হৃদয়ে। 'জ্যু রাধ্বে ক্ষয়। ভিক্ষা দাও গো'—এই কুরুর-জাতীয় পলিটিক্সচর্চার পথে স্বাধীনতা যে কোন দিনই আস্বে না—একথা বিষ্কিম ভাল ক'রেই জানতেন। রাজা মুচিরাম রায় বাহাত্মর-জাতীয় মেরুদগুহীনদের ঘ্যানঘ্যানানি বিজাতীয় ক্রোধের সঞ্চার করত তাঁর ক্ষাত্রতেজে পরিপূর্ণ গর্বিবত অন্তরে। স্বাধীনতাকে অর্জ্জন করতে হ'লে শক্তিমানের বৃষ-জাতীয় পলিটিক্স ছাড়া যে উপায় নেই—এ সত্য তিনিই আমাদের কর্পে প্রথম ঘোষণা করলেন। অরবিন্দ বিষ্কিমের এই দিকটার সম্পর্কে লিখেছেন,

He, first of our great publicists, understood the hollowness and inutility of the methods of political agitation—which prevailed in his time and exposed it with merciless satire in his 'Lokarahasya' and 'Kamala Kanta's Daftar.' But he was not satisfied merely with destructive criticism,—he had positive vision of what was needed for the salvation of the country. He saw that force from above must be met by a mightier reacting force from below,—the strength of repression by an insurgent national strength. He bade us leave the canine method of agitation for the leonine.

কিন্তু যে-দেশে ভগবান হচ্ছেন শিখিপুচ্ছধারী, বংশীবাদক বনমালী এবং আদর্শ-বৈষ্ণব বলতে বোঝায় তৃণাদপি স্থনীচ এবং তরোরিব সহিষ্ণু মেরুদগুহীন জীব, সেই ধর্মশাসিত দেশে অস্থায়কে আঘাত করবার জন্ম মানুষ উন্মত হবে কেন ? এদেশে বিষ্ণুকে আঁকা হয়েছে কেবল প্রেমময় রূপে। তিনি প্রেমের দেবতা, মধুর থেকেও মধুরতর তাঁর মূর্ত্তি। তিনি কান্ত, কোমল, করুণায় চলচল। তিনি শুধু সৃষ্টি করেন এবং পালন করেন।

বিশ্বিম দেখলেন—বৈশ্ববের যে আদর্শ গৌড়জনের মনে
বদ্ধমূল হয়ে আছে—তাকে সর্ববাগ্রে ভাঙতে হবে। তৈরি
করতে হবে বৈশ্ববের নৃতন আদর্শ। এই নৃতন বৈশ্ববের
দল তৃণের মত স্থনীচ এবং তরুর মত সহিষ্ণু হবে না। তারা
হবে পদাহত ভুজ্জমের মতই অশাস্ত। ধৈর্য্য তাদের আদর্শ

হবে না, তাদের আদর্শ হবে শৌ্র্যা। পরাধীন দেশে ধৈর্য্য মানুষের গুণ নয়, কলঙ্ক। ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে বলছেন,

দেখ, সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি না, সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈষ্য নষ্ট হয় না ?

বিষ্কিম চাইলেন দেশের অগণ্য শৃঙ্খলিত মহেন্দ্র সিংহের অবিচলিত চিত্তকে বাঁধন-ছেঁড়ার উন্মাদনায় বিচলিত ক'রে তুলতে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এক পক্ষের আকাশস্পর্শী ঔদ্ধত্য এবং আর এক পক্ষের 'নিরাপদ নীরব নম্রতা' মৃত্যুর শাসনকে রেখেছে অক্ষুণ্ণ। এই নম্রতার আদর্শকে দূর করতে না পারলে অস্থায়ের স্পদ্ধা কোন দিনই চূর্ণ হবে না।

যে আদর্শ কেবলই আমাদের শান্ত আর নত হ'তে শেখায়, তাকে ভাঙবার জন্মই বিহ্নিম আনন্দমঠের সন্তানগণকে বৈষ্ণব ক'রে তৈরি করলেন। তিনি তাদের কাপালিক ক'রেও সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না। বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে শক্তির যে কোন অসামঞ্জন্ম নেই—এই কথা প্রচার করবার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। সন্তানের আদর্শ হ'ল তাই শৌর্যা, নম্রতা নয়। সন্তানের উপান্ম বিষ্ণুর হাতে বাঁকা বাঁশী নয়, স্থদর্শনচক্র। মহেন্দ্র সিংহ যথন বললেন, "সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্মা।"— তথন সত্যানন্দের সতেজ কণ্ঠকে আশ্রেয় ক'রে বিষ্ণমচন্দ্র নৃতন ভারতবর্ষের কানে বক্ত্রগর্জনে ঘোষণা করলেন,

সে চৈতন্তদেবের বৈষ্ণব। নান্তিক বৌদ্ধর্মের অমুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার।

ধৈর্য্য এবং নম্রতার আদর্শকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সেখানে শক্তির আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ম যেমন তিনি আনন্দমঠের সম্ভানগণকে বৈষ্ণব ক'রে সৃষ্টি করলেন, তেমনি তিনি তরুণ ভারতবর্ষের সম্মুখে রাখলেন মহাভারতের কৃষ্ণকে। চৈতক্য, বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের প্রচারিত নমতার আদর্শের দ্বারা শাসিত ভারতবর্ষের হৃদয়-সিংহাসনে তিনি আদর্শ-মনুয়ারূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন সেই কৃষ্ণকে যিনি অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিলেন না তুর্য্যোধনের অস্থায়কে নীরবে সহা করতে। তাকে তিনি অমুপ্রাণিত করলেন গাণ্ডীব ধ'রে যুদ্ধে ব্রতী হ'তে, মহাভারতের প্রতিষ্ঠার পক্ষে কণ্টক যারা তাদের নির্মমভাবে অপসারিত করতে। মহাভারতের কৃষ্ণ কেবল সৃষ্টি আর পালন করেন না—তিনি ধ্বংসও করেন—কারণ সৃষ্টি করতে হ'লে ধ্বংস না ক'রে উপায় নেই। তরুর মত সহিষ্ণু এবং তৃণের মত নম্র হ'য়ে জীবনযাপন করাকে বঙ্কিম ধর্ম ব'লে একেবারেই মনে করতেন না। এক গালে চড় মারলে আর এক গাল ফিরিয়ে দেবার খ্রীষ্টীয় আদর্শকে নীট্রে যেমন আদর্শ ব'লে গ্রহণ করতে পারেন নি. বঙ্কিমও তেমনি তাকে আদর্শ ব'লে গ্রহণ করতে পারেন নি। এপ্রিয় আদর্শের চেয়ে হিন্দু-আদর্শকে তিনি মনে করতেন শ্রেষ্ঠ ব'লে আর এই হিন্দু-আদর্শ ছষ্টের দমনকে

ধর্ম ব'লে এবং অস্থায়কে সহা করাকে অধর্ম ব'লে গ্রহণ করেছে। ধর্ম বলতে এবং অধর্ম বলতে বঙ্কিম ঠিক কি ব্রতেন, কৃষ্ণচরিত্রের সপ্তম পরিচ্ছেদে তার স্বস্পষ্ট উল্লেখ আছে। সেধানে তিনি তীরের মত সরল ভাষায় বলছেন,

যে ধর্ম রক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে-ই পাুপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম।

জরাসন্ধ, কংস, শিশুপালের বধ, মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা—কৃষ্ণের এই সব কাজের মধ্যে অস্থায়কে বাধা দেবার আদর্শ ই পরিক্ষৃট হয়ে উঠেছে। এই জন্মই বিষ্কিম পরাধীন ভারতবর্ধের সন্মুখে খ্রীষ্টকে, বুদ্ধকে অথবা চৈতস্থকে আদর্শ-মমুস্তারূপে উপস্থিত করলেন না, তিনি উপস্থিত করলেন মহাভারতের কৃষ্ণকে। সাম্রাজ্যবাদের নাগ-পাশকে ছিন্ন করবার জন্ম পৌরুষের আদর্শের প্রয়োজন ছিল—আর কৃষ্ণ সেই পৌরুষেরই প্রতীক। বড় ছংখেই তিনি 'কৃষ্ণচরিত্রে' লিখেছিলেন,

জয়দেব গোঁসাইয়ের ক্লফের অন্থকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের ক্লফেকে কেহ স্মরণ করে না। এখন আবার সেই আদর্শ-পুরুষকে জাতীয় চদয়ে জাগরিত করিতে হইবে।

বিশ্বিম বুঝেছিলেন, গীতার কৃষ্ণকে ভূলে গিয়েই সর্বনাশকে মামরা ডেকে এনেছি। অর্জ্জ্নকে যিনি ক্ষত্রিয়ের আদর্শে মন্তুপ্রাণিত করেছিলেন, কুরুক্ষেত্রের সেই পাঞ্চল্যধারী কুষ্ণের আদর্শকে ক্ষুপ্ত ক'রেই ভারতবর্ষ হারিয়েছে তার পৌরুষ এবং পৌরুষকে হারিয়েই সে বঞ্চিত হয়েছে স্বাধীনতার অমূল্য সম্পদ্ থেকে। একথা বুঝেছিলেন ব'লেই জয়দেব গোঁসাইকে ক্ষমা করতে পারেন নি তিনি। যারা রুফের হাত থেকে স্থদর্শনচক্র আর পাঞ্চজন্ম কেড়ে নিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে মোহন বাঁশী, তাঁকে কপিখ্যজ রথের সার্থির আসন থেকেটেনে নিয়ে এসে কদমের ভালে বসিয়ে চুরি করিয়েছে গোপীগণের বস্ত্র, তারা যে রুফ্চরিত্রকে অবনত ক'রে ভারতবর্ষের অধ্বংপতন ঘটিয়েছে—এ-কথা বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন মনে-প্রাণে। তাই তো তিনি 'কুফ্চরিত্রে' লিখেছেন,—

যেদিন আমরা ক্লফচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেইদিন হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি।

'ধর্মতত্ত্বে' আছে—

তোমরা কেবল জয়দেবের ক্লফ বা যাত্রার ক্লফ চেন—তাই শিহরিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝানা।

বঙ্কিম, তোমার চরণমূলে আমার অজস্র প্রণতি। এই তরুণ মুক্তি-পাগল ভারতবর্ধের প্রতিটি শিরায় তোমার রুদ্রবীণার ঝক্কার। তুমি আমাদের যে সম্পদ্দান করেছ, তার পরিমাণ করা যায় না। তোমার তুলনা শুধু তুমিই। তুমি আমাদের কানে শুনিয়েছ বন্দে মাতরমের মৃত্যুহীন মন্ত্র আর সেই অমর মন্ত্রের মধ্যে আমরা অকস্মাৎ থুঁজে পেলাম আমাদের ঘুম-ভাঙানোর সোনার কাঠি। তুমি চেয়েছিলে ক্লীবের জাতিকে

মৃত্যুভয়হীন বীরের জাতিতে রূপাস্তরিত করতে এবং সেইজন্য কৃষ্ণচরিত্রকে আদর্শ ক'রে ধরলে দেশের সামনে—তার কানে শোনালে ধর্মতত্ত্বের মর্ম্মকথা। তুমি আমাদের নয়ন-সম্মুখে উল্থাটিত করেছ স্বাধীন ভারতবর্ষের জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তি। সে প্রতিমা আমাদের হৃদয়ের মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মুক্ত ভারতের অনিন্দ্যস্থন্দর রূপকে যারা একবার প্রত্যক্ষ করেছে কল্পনার নেত্রে, তাদের বেঁধে রাখবে কোন্ বিজ্ঞেতার শৃষ্খল ?

A great nation which has that vision can never againbe placed under the feet of the conqueror.

বিষ্ণম, তুমি আমাদের মুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখিয়ে বাঁধন-ছেঁ ড়ার যে উন্মাদনা জাগিয়েছ জাতির অন্তরে, সেই উন্মাদনাই আজ সমস্ত বাধাবিত্মের মধ্য নিয়ে মুক্তির মন্দির পানে আমাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে। তোমাকে আবার প্রণাম। বন্দে মাতরম।\*

কাশী বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদের উজ্ঞোগে অনুষ্ঠিত বহিমশতবার্ষিকীতে পঠিত অভিভাষণ।

### যুগস্রফা বঙ্কিমচন্দ্র

যে জাতি ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাতে হ'লে মন্ত্রের সোনার কাঠির প্রয়োজন আছে। ইতিহাসে যতবার যুগান্তর এসেছে ততবারই আমরা দেখেছি নবযুগের আবির্ভাবকে সম্ভব করেছে মন্ত্রের যাত্ব। এক একজন মহাশক্তিমান পুরুষের কম্বৃকণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে বিধাতা ঘুমস্ত জাতির কর্ণে শুনিয়েছেন অগ্নি-বচন আর সেই অগ্নি-বচন স্থপ্তিমগ্ন জাতিকে জাগরিত ক'রেছে নবজীবনের স্বর্গলোকে। এই সব শক্তি-মান পুরুষকেই আমরা ব'লে থাকি ঋষি। ঋষির সঙ্গে সাধুর তফাৎ আছে। সাধুর জীবনের বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে তাঁর চরিত্রের অত্যুজ্জল মহিমার মধ্যে। ঋষির জীবন স্বর্গীয় পুণाष्ट्रिय मीथ नां र'ए পाति। जांत চतित्वत मसा একটা আদর্শ-সৌন্দর্য্যের প্রকাশ আমরা নাও দেখতে পারি। তিনি আমাদের কাছে মহৎ যা তিনি ছিলেন তার জন্ম নয়, যা তিনি ব্যক্ত করেছেন তারই জন্ম। বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি ছিলেন। তিনি আমাদিগকে দান করেছেন মহামন্ত্র "বন্দে মাতরম"—সেই মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র যার যাত্র সৃষ্টি করেছে আজিকার এই নতুন ভারতবর্ষকে। অরবিন্দের প্রতিধ্বনি ক'রে বলি,

### गूकि-भागन विकारत

Among the Rishis of the later age we have at last realised that we must include the name of the man who gave us the reviving mantra which is creating a new India, the mantra Bande mataram.

#### এর বাঙলা অমুবাদ-

"অবশেষে আমরা উপলব্ধি করেছি, যে মাস্থাটি বন্দে মাতরমের সঞ্চীবনী মহামন্ত্র আমাদের দান করেছেন—তাঁকে পরবর্তী যুগের ঋষি-গণের অন্যতম ব'লে স্বীকার করতেই হবে। সেই মন্ত্রই নব্যভারতকে আজ সৃষ্টি করছে।"

অধঃপতিত কোনো জাতিকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করতে হ'লে তার সামনে ধরা চাই নতুন আইডিয়াল। সেই আইডিয়াল নেই যেখানে, সেখানে নবসৃষ্টি অসম্ভব। বন্ধিম আমাদের সামনে ধরলেন আদর্শ— এমন একটা আদর্শ যার সঙ্গে আমাদের ছিলো না কোনা পরিচয়। তিনি আমাদের স্বপ্ন দেখতে শেখালেন—নতুন জন্মভূমির জ্যোতির্দ্ময় স্বপ্ন। কেমন সেই জন্মভূমি ? বন্ধিমের কাছে তাঁর কল্পনার স্বদেশ প্রতিভাত হয়েছিল দশভূজার মূর্ত্তি ধারণ ক'রে। আনন্দমঠে মর্দ্মরপ্রস্তর-নির্দ্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে স্ব্বর্ণনির্দ্মিত দশভূজা প্রতিমার সন্মুখে প্রণত ব্রন্ধচারী মহেক্র সিংহকে বল্ছেন,—

"এই মা যা হইবেন। দশভুজা দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শক্ত বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শক্ত-নিপীড়নে নিযুক্ত।" কমলাকান্তের দপ্তরে 'আমার হুর্গোৎসব' নামক প্রবন্ধটিতে বঙ্কিম পুনরায় তাঁর দেশবাসীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করলেন ভাবী জন্মভূমির অনিন্দ্যস্থন্দর মূর্ত্তিকে।

"এই কি মা ? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী—
জন্মভূমি—এই মুন্ময়ী—মৃত্তিকার্মপিণী অনন্তর্ম্মভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে
নিহিতা।
নিহিতা
নিহিতা।
নিহিতা।
নিহিতা
নিহিত

নতুন ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করবার জন্ম স্বদেশের লক্ষ লক্ষ
নরনারীর মনশ্চক্ষের সম্মুখে জন্মভূমির এমনি একটা প্রচণ্ডমনোহর মূর্ত্তিকে উদ্ঘাটিত করবার একাস্তই প্রয়োজন ছিলো।
বিষ্কিমচন্দ্র সেই ভাগ্যবান ঋষি যার চক্ষুত্রটিকে বিধাতা সর্ববপ্রথম উন্মীলিত করলেন মাতৃভূমির গৌরবোজ্জল ভাবী রূপকে
অবলোকন করবার জন্ম। সেই রূপের এশ্বর্য্য দেখে বিষ্কিম
আনন্দের আতিশয্যে কাঁদলেন। আনন্দমঠে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ
মহেন্দ্র সিংহকে জন্মভূমির ভাবী মূর্ত্তি দেখিয়ে 'দশভূজা' বল্ভে
বল্তে যেখানে গদগদ কপ্তে কেঁদেছেন সেখানে সেই কান্না
তো বিদ্ধমেরই কান্না। বিদ্ধমের ধ্যান-নেত্রের সম্মুখে স্বদেশের
যে ছবি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো, তা দেখে কাঁদবারই কথা!

হৃতসর্বস্ব দরিত্র দেশের যে কঙ্কালমালিনী কালীমূর্ত্তি দেখে विकास कार अकित 'शय मा!' व'ल किर्राप छैर्छि हिला সে মূর্ত্তি মিলিয়ে গেছে স্থবর্ণমণ্ডিতা সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমার মধ্যে। স্থজলা, স্ফলা, শস্তশ্যামলা দেশ সম্পদের প্রাচুর্য্যে নবারুণকিরণে জ্যোতির্ময়ী হ'য়ে হাসছে। দেশব্যাপী অজ্ঞতার অন্ধকারকে বিলুপ্ত ক'রে দীপ্তি পাচ্ছে জ্ঞানের জ্যোতির্ময় স্থ্য। বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর অজস্র দানে সভ্যতার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেখানে ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্র ছিলো, সেখানে শোভা পাচ্ছে বীরের হাতে 📢র খড়া। বন্ধিমের ধ্যানের ভারতবর্ষ সম্পদের প্রাচুর্য্যে সমুজ্জ্বন্, জ্ঞানের শুত্র দীপ্তিতে জ্যোতির্ম্ময়, শৌর্য্যের বিপুলতায় অপরাজেয়। স্বদেশের এই সর্ববাঙ্গস্থন্দর আদর্শকে একটি মৃত্যুহীন সঙ্গীতের মধ্যে রূপ দিলেন বঙ্কিম। সঙ্গীতটি যথন রচিত হয়েছিলো তখন কেউ বুঝতে পারেনি তার বিরাট অভভেদী মহিমাকে। তার পর এলো আর এক দিন। দীর্ঘকালের মোহনিজা থেকে জেগে উঠে জাতি সেদিন সন্ধান করছিলো সেই সভাের যা তাকে দান করবে নবজীবনের গরিমা। সহসা কার কণ্ঠ থেকে এক অপরূপ মুহূর্ত্তে উৎসারিত হোলো বন্দেমাতরম্ মন্ত্র আর সেই মস্তের প্রশম্পির ছোঁয়া লেগে একই দিনে একটা বিরাট জাতি দীক্ষিত হোলো দেশাত্মবোধের নবীন ধর্ম্মে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর যে কখনো ঘটেনি, তা নয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে

ছড়িয়ে পড়েছিল এক অন্তুত আর অভিনব গানের আগুন।
ইতিহাসে এই গান মার্সাইলে (Marseillaise) নামে খ্যাতি
লাভ করেছে। কপ্তে নিয়ে মার্সাইলের রক্ত-গরম-করা সুর
আর হাতে নিয়ে স্থতীক্ষ বেয়নেট—মৃক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত নৃতন
ফরাসীজাতি সেদিন বিদেশী রাজস্তবর্গের হীন আক্রমণকে ব্যর্থ
করতে সমর্থ হয়েছিলো। ফরাসীদেশের এই মহাসঙ্গীতকে
লক্ষ্য ক'রে ইংরেজ সাহিত্যিক গার্ডিনার (A. G. Gardiner)
লিখেছেন, And the "Marseillaise' sang Europe free.
ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি এবং সত্যের অনুমাত্র অপলাপ
না ক'রে আমরাও অনায়াসে অদূরভবিশ্বতে বলবো, And the
"Bandemataram" sang India free.

এই যে মহামন্ত্র বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ ক'রে বঙ্কিম যে দিন দেশের সম্মুখে ধরলেন একটা বিরাট আদর্শ—সেই দিন থেকেই প্রাকৃতপক্ষে স্কুক্ত হয়েছে স্বাধীনতার পথে আমাদের জয়যাত্রা। সে যাত্রা আজও থেমে যায়নি—থাম্তে পারে না যতদিন পর্য্যস্ত আমরা উপনীত না হই মুক্তির মন্দির-প্রাঙ্গণে। একটা জাত যথন তার আদর্শকে একবার পেয়ে গেছে তথন আর তাবনা কিসের ? আর কত বড় একটা আদর্শ। কোটি কোটি জীবস্ত কঙ্কালে পরিপূর্ণ মহাশ্মশানের বুকের উপরে পত্তন করতে হবে নৃতন ভারতবর্ষের—যেখানে দারিজ্য নেই, অজ্ঞতানেই, হুর্ববলতা নেই! জন্মভূমিকে নতুন ক'রে স্বৃষ্টি করবার এই মহাস্বপ্র যখন থেকে অধিকার ক'রে বসলো জাতির

হৃদয়কে তখন থেকেই তো তার নৃতন ইতিহাস লেখা স্কুক্র হ'য়ে গেলো। বন্ধিম তাঁর মহাসঙ্গীত দিয়ে ভারতবর্ষের যে নতুন ইতিহাস রচনা স্কুক্র ক'রে দিলেন— আজিকার মুক্তি সাধনার মধ্যে দেখতে পাই সেই ইতিহাসেরই প্রবহমান ধারাকে। বন্ধিম সত্যসত্যই নতুন ভারতবর্ষের পথপ্রদর্শক গুরু।

মাস্থবের ইতিহাসে যারা বারে বারে যুগাস্তর এনেছে, তাদের
মধ্যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার প্রয়োজন আছে। তারা
একদিকে যেমন নিজেদের তৈরী আদর্শের উপরে অত্যস্ত বেশী
জার দিয়েছে—তেমনি আর একদিকে পুরোণো আদর্শগুলিকে
ধাকা দিয়ে দিয়ে ভেঙে ফেলেছে। বঙ্কিমের বেলাতেও এই
নিয়মের ব্যতিক্রম দেখতে পাইনে। দেশ-প্রীতির আদর্শ
আমাদের দেশের জনসাধারণের মনের উপরে কখনও তেমন
প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বঙ্কিম এই নতুন আদর্শকে
সৃষ্টি করলেন। তিনি লিখলেন,—

"আরও ব্বিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম, স্বজন-রক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম। যথন ঈশ্বরে প্রীতি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক, তথন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশ-প্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম।"

আত্মরক্ষার গ্রায় ও স্বজনরক্ষার স্থায় স্বদেশরক্ষাকে তিনি অভিহিত করলেন ''ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম'' ব'লে।

কিন্তু নৃতন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার পথে সবচেয়ে বড়ো অস্তরায় হচ্ছে সেই সব আদর্শ যারা অনেক কাল ধরে

আছে মনের সিংহাসনকে। যুগস্রস্তা genius এসে যখন ন্তন মন্ত্র প্রচার করেন তখন তাঁকে সম্মুখীন হ'তে হয় একটা ছ্র্কার বাধার সঙ্গে। পুরাতন আদর্শগুলি কিছুতেই নৃতনকে ঠাঁই দিতে চায় না। তখন নবীনে আর প্রাচীনে বাধে দৃষ্য। আদর্শের সঙ্গে আদর্শের এই সংঘাত প্রত্যেক যুগসন্ধিক্ষণকে বেদনায় ফেনিল ক'রে তোলে। এই বেদনার ফেনিলভার মধ্যেই নবযুগ আবিভূতি হয়। বঙ্কিমের অন্যসাধারণ প্রতিভা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলো, দেশগ্রীতির আদর্শকে সর্ব্বগ্রাসী আদর্শ ক'রে তুলতে না পারলে তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষ বাস্তবের মধ্যে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে না। তাই তিনি দেশের জন্ম জীবনদানকে পর্য্যন্ত বললেন তুচ্ছ। তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে দাবী করলেন ভক্তি। জম্মভূমির বেদীমূলে কেবল জীবন নয়, আপনাকে দিতে হবে বলি। জীবন সবাই দিতে পারে। মাতৃভূমির পদপ্রাস্থে আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করতে পারে, এমন লোকই তুর্লভ। এই যে ভক্তির আদর্শ—এই আইডিয়ালকে সর্ব্বজন্মী করবার জন্ম বঙ্কিম পুরাতন আদর্শ-গুলিকে করলেন জোরের সঙ্গে আঘাত। দেশবাসীর অন্তরকে আর সব আদর্শের শাসন থেকে মুক্তি দিতে না পারলে সেখানে তো প্রতিষ্ঠিত করা যাবেনা দেশপ্রীতির আদর্শকে।

বৃদ্ধিম হাতে তুলে নিলেন যোদ্ধার হাতিয়ার আর প্রথমেই আঘাত করলেন স্বৃদ্ধানপ্রীতির আদর্শকে। বৃদ্ধিম নিজে বাঙালী ছিলেন; এই জ্বন্থই জানতেন, বাঙালীর সব চেয়ে বড় হুর্ববলতা

হ'চ্ছে তার অপত্যপ্রীতির আর দম্পতিপ্রীতির আতিশয্য। ঘরের প্রতি অত্যধিক অমুরাগ বাঙালীর চেতনাকে পরিবাপ্ত হ'তে দেয় না বহুজনের মধ্যে। স্বজনপ্রীতির এই প্রাচ্হাকে চিত্তের সঙ্কীর্ণতা ব'লে নিন্দা তো আমরা করিই নি, বরং একে সমর্থন ক'রে এসেছি কর্তুব্যের দোহাই দিয়ে। ঘর-মুখো বাঙালীর হৃদয়-সিংহাসনে সমাসীন গার্হস্থা-ধর্মের মুখোস-পরা এই স্বার্থপরতাকে বঙ্কিম ক্ষমা করলেন না। ভবানন্দের কণ্ঠকে অবলম্বন ক'রে তিনি বল্লেন,—

"আমরা অন্য মামনি না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, ভাই নাই—ক্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই স্কলা, স্ফলা, নলয়জসমীরণশীতলা, শশুশুমনা—"

সত্যানন্দের কাছে সন্তানধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে মহেন্দ্র সিংহ যেখানে প্রশ্ন করেছেন,—

"যে স্ত্রীপুত্রের মুখ দর্শন করে, সে কি কোনো গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে ?"

সেখানে সত্যানন্দের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে:—

"পুত্রকলত্তের মুখ দেখিলে আমরা দেবতার কাজ ভূলিয়া যাই। সম্ভান ধর্মের নিয়ম এই যে, যেদিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিনই সম্ভানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"

স্বজনরকার চেয়ে দেশরকা গুরুতর ধর্ম আর দেশকে মুক্ত করতে হ'লে ঘরকে যে ছাড়তে হবে—এই বাণী শোনালেন বিশ্বিম। এই বাণীই বাঙালীর ছেলেকে ছিনিয়ে এনেছে প্রিয়জনের বাহুবন্ধন থেকে—তাকে ঠেলে দিয়েছে মুক্তপথের ধ্লিধ্সরিত বক্ষে যেখানে অনাহার আর বিজ্ঞপ, কারাগার আর মৃত্যু।

স্ক্রন্থীতির আইডিয়ালকে যেমন তিনি ভাঙলেন, তেমনি ভাঙলেন রাজভক্তির আইডিয়ালকে। রাজা বলতেই ভারত-বাসীর মনে উদ্রেক হয়েছে—ভীতিমিপ্রিত বিপুল প্রদার। রাজার আদেশকে কোনোদিন অমান্ত করা যেতে পারে—এ আদর্শ আমাদের চিত্তে কখনো ঠাই পায় নি। বঙ্কিম দেখলেন, জ্ব্যুভূমির প্রতি কর্ত্তব্যকে সর্বেরাচ্চ আসন দান করতে হ'লে রাজভক্তির আদর্শকে মান ক'রে দিতে হবে। আনন্দমঠে ভ্রানন্দকে দিয়ে তাই তিনি বলালেন.—

"যে রাজা রাজ্যপালন করে না, সে আবার রাজ। কি ?" ধর্ম্মতত্ত্বে শিয়্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা উরঙ্গজেবের স্থায় নরাধমের বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে ?"

গুরু উত্তর দিলেন,

"কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যথন তিনি প্রজা-পীড়ক হইলেন, তথন তিনি আর রাজা নহেন। এরপ রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাকুক, যাহাতে সে স্থশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা করাই দেশবাসীর কর্ত্ব্য।"

ইহার উপরে টিকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক।

স্বন্ধনপ্রীতির আর রাজভক্তির আদর্শ ছাড়া আর একটা আদর্শকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করলেন তিনি। এটি হ'লো অহিংসার খৃষ্টানী অথবা বৈষ্ণবী আদুর্শ। 'মেরেছিস্ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দেবো না'—এই অহিংসার আইডিয়ালকে তিনি সম্পূর্ণ Hindu Ideal ব'লে স্বীকার করলেন না। আনন্দমঠের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে সত্যানন্দের কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে তিনি দিগদিগস্তে ঘোষণা-করলেন,

"প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্মের লক্ষণ—ছষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার।" কুষ্ণচরিত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপ কথা লিখেছেন। 'কুষ্ণচরিত্র' থেকে সেই কথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম ঃ—

"অক্সান্ত বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে, ক্রোপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এমন একটা কথা আছে যে, স্ত্রীলোকের মুখে ভাহা অতি বিশ্ময়কর। তিনি বলিতেছেন—"অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।"

এই উক্তি স্ত্রীলোকের মূথে বিশারকর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বহু বংসর পূর্বের বঙ্গদর্শনে আমি ক্রোপদী-চরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের অত্যন্ত স্বসঙ্গতি আছে। আর স্ত্রীলোকের মূথে ভাল শুনাক্ না শুনাক্, ইহা যে প্রকৃত ধর্ম এবং ক্লফেরও যে এই মত, ইহাও আমি জ্রাসঙ্কের সমালোচনা কালে ও অক্ত সময়ে বুঝাইয়াছি।"\*

<sup>\*</sup> কুঞ্চরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র—১২৫ পৃ: (বহুমতী সংস্করণ)।

বিষ্কিমচন্দ্রের এই শতবার্ষিকী উৎসবের দিনে দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যান্ত সর্বত্র শত শত বক্তৃতামঞ্চ থেকে একথা উচ্চারণ করবার প্রয়োজন আছে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ঘারা প্রচারিত নম্রতার এবং ধৈর্য্যের আদর্শকে তিনি প্রকৃত ধর্ম এবং Hindu Ideal ব'লে বিশ্বাস করতেন না।

ঠিক যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে চৈতন্তাদেবের বৈষ্ণবধর্মকে অর্থাৎ "মেরেছিস কলসীর কানা তা বলে কি প্রেম দেবো না"--এই অহিংসার আদর্শকে অর্থাৎ সর্ববঅবস্থায় তৃণের চেয়ে নম এবং তরুর মতো সহিষ্ণু থাকার idealকে "অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা" ব'লে ঘোষণা করেছেন—ঠিক সেই কারণেই তিনি কৃষ্ণচরিত্রে 'এক গালে চড মারলে আর এক গাল ফিরিয়ে দেওয়া'র Christian Idealএর চেয়ে 'বখা ব্যক্তিকে বধ না করলে পাপ হয়'—এই Hindu Idealকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করে গিয়েছেন। তিনি যে চৈতন্য-চরিত্র. যীশু-চরিত্র অথবা বৃদ্ধ-চরিত্র না লিখে 'কৃষ্ণচরিত্র' ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছিলেন তার কারণ "অবধা ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে"— এই Hindu Idealকে তিনি মূর্ত্ত দেখেছিলেন কুষ্ণের মধ্যে— জয়দেবের কুষ্ণের অথবা যাত্রার কুষ্ণের মধ্যে নয়—মহাভারতের কুষ্ণের মধ্যে। জয়দেবের কুষ্ণ অথবা যাত্রার কুষ্ণ তো তুষ্টের দমন করেন না; তিনি কেবল বংশীবাদক আর গোপিনীদের মন-চোর। মহাভারতের কুঞ্চের হাতে বাঁশী নয়,

পাঞ্চজতা। তিনি শিখীপুচ্ছধারী ঝুলনের প্রেমময় কৃষ্ণ নন, তাঁর হাতে অর্জুনের কপিধ্বজ রথের ঘোড়ার লাগাম। সেই রথের রক্তসিক্ত চক্রের ঘর্ঘরশব্দে কুরুক্তেরে বিরাট প্রাস্তর মুখরিত। গীতার যিনি কৃষ্ণ তাঁর কণ্ঠে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' নয়; তিনি বলেছেন, 'কালোহস্মি লোকক্ষয়কুং' অর্থাৎ I am Time the Destroyer of beings. অৰ্জন ব্যন অনার্য্যস্থলভ করুণার দারা অভিভূত হ'য়ে কৌরবগণকে আঘাত করতে কুষ্ঠিত হ'লেন—তখন কৃষ্ণ বললেন, ঋতে২পি স্থা ন ভবিশ্বন্তি দর্কে—অর্থাৎ তুমি যদি যুদ্ধ নাও কর, তবুও মৃত্যুর হাত থেকে এরা কেউ রক্ষা পাবে না-কারণ অন্থায় যারা করেছে, ম'রে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। যারা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে বিপুল অন্তরায়—সেই হুর্য্যোধন আর ছঃশাসনদের অন্থায়কে নীরবে সহ্থ করবার বাণী নিঃস্থত হয়নি মহাভারতের কুষ্ণের মুখ থেকে। তিনি অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন গাণ্ডীব ধরে যুদ্ধ ক'রতে, শত্রুকে জয় ক'রে ললাটে যশের মালা পরতে, সমুদ্ধ রাজ্যের নিষ্কাম অধীশ্বর হ'তে। জাতীয়-জীবনের কোন্ এক তুর্বল মুহুর্ত্তে আমরা কপিঞ্চজ রথের সারথি কৃষ্ণকে ভূলে গেলাম—কৃষ্ণকে তৈরী করলাম জয়দেব গোঁসাইয়ের মোহনমুরলীধারী বনমালী ক'রে। মহাভারতের প্রচণ্ড-মনোহর কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার সর্বনেশে মুহূর্ত্ত থেকে স্থুরু হোলো আমাদের জাতীয় অধোগতির দিন। কুরুক্তের গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন আমাদের কাছে আর

ভক্তের আদর্শ হ'য়ে রইলেন না। আমরা তাঁকেই আদর্শ বৈষ্ণব ব'লে মনে করতে শিখলাম যিনি কেবল তরোরিব সহিষ্ণু আর তৃণাদপি স্থনীচ—যাঁর শুধু নামে রুচি এবং জীবে দয়া। বড় হৃঃখেই বঙ্কিম লিখলেন,—

" ে যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অফুকরণে সকলে ব্যস্ত-মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না।" \*

বিষ্কিম মহাভারতের কৃষ্ণকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করবার কার্য্যে ব্রতী হ'লেন কেন ? ঠিক যে কারণে Patriotismকে তিনি স্বধর্ম পালন ব'লে ঘোষণা করলেন, ঠিক সেই কারণেই তিনি মহাভারতের কৃষ্ণকে আদুর্শ-পুরুষ ব'লে তুলে ধরলেন তাঁর স্বদেশবাসীর সম্মুখে। আগেই ত বলেছি বারম্বার, বিষ্কিমের সারা হৃদয়কে জুড়ে ছিলো একটিমাত্র বিরাট স্বপ্প-গতগৌরব, হৃতসর্ববন্ধ জন্মভূমিকে সম্পদ, জ্ঞান এবং শৌর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে রূপান্তরিত করবার স্বপ্ন।

"চল ! চল ! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কালসমূদ তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণ-প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি । ভয় কি ? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি ?"

এই যে "মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি ?"—এই কয়েকটি কথার মধ্যে বঙ্কিমের মর্শ্মের যে আসল রূপ—তারই সন্ধান পাই। বাহিরে যিনি খেতাবধারী উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন,

কৃষ্ণচরিত্র—বিশ্বমচন্দ্র—> • ৫ পৃ:।

তাঁর অস্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত হোতো একটিমাত্র কাল্লা—"মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি গৃ"

"উঠ মা, দেবী দেবাছগৃহীতে—এবার আপনা ভূলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্ত, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব— উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা !"

জননী জন্মভূমিকে সম্পদের, জ্ঞানের, শৌর্য্যের উচ্চতম শিখরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্ম প্রাণ বাঁর এমন ক'রে কেঁদেছিলো, তিনি কেবল অক্রাবসর্জন ক'রেই ক্লান্ত থাকতে পারেন নি। ধ্যানের মাতৃভূমিকে বাস্তবের মধ্যে সত্য ক'রে ভূলবার জন্ম কি প্রয়োজন, তার কথাও গভীরভাবে তিনি চিন্তা করেছিলেন। আর চিন্তা ক'রে তিনি দেখেছিলেন, স্বদেশকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে পরাধীনতা, বঙ্কিম বাদের 'পররাজ্যাপহারক বড় চোর' বলতেন—সেই ইম্পিরিয়ালিষ্টদের তন্ধরতা। এই তন্ধরতার হাত থেকে জাতিকে মুক্ত করার উপায় কি ? বঙ্কিম বললেন, উপায় ছটি—Patriotism অর্থাৎ দেশপ্রীতি এবং Valour অর্থাৎ শ্রৌর্যা। সামাজ্যবাদী তন্ধরদের হাত থেকে স্বদেশরক্ষাকে তিনি পরমধর্ম্ম ব'লে প্রচার করলেন। বঙ্কিম কৃষ্ণচরিত্রে লিখলেন,—

"ছোট চোরের হাত হইতে নিজম্ব রক্ষার ইংরেজী নাম Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজম্ব রক্ষার নাম Patriotism; উভয়েরই দেশীয় নাম স্থধর্ম পালন ।"\*

কৃষ্ণ চরিত্র—বিষ্কমচন্দ্র—১২৩ পৃঃ (বহুমতী সংস্করণ)।

কিন্তু ভস্করদের হাত থেকে নিজম্ব রক্ষা করতে হ'লে প্রেমের চেয়ে শক্তির প্রয়োজন বেশী। যারা তক্ষর তারা তো দমননীতির আশ্রয় নেবে স্বদেশ-রক্ষার চেষ্টাকে বার্থ করবার জন্য। সেই দমন করবার শক্তিকে পঙ্গু করবার উপায় যুক্তি-তর্ক আর আবেদন-নিবেদন নয়-পররাষ্ট্রলোলুপ তক্ষরদের দমননীতিকে বার্থ করবার উপায় বিরাট জাতীয় শক্তির উদ্বোধন। জাতিকে দেখাতে হবে, যারা বড় চোর তাদের শক্তির ঔদ্ধত্যকে বিপুলতর শক্তি দিয়ে বাধা দেবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু অন্সায়ের ঔদ্ধত্যকে বাধা দেওয়ার আদর্শ তো আমাদের মনকে কোনো দিন তেমন ক'রে নাড়া দেয়নি। আমাদের দেশে যাঁরা সাধু, তাঁরা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের আদর্শকেই সব চেয়ে উঁচু আদর্শ ব'লে ঘোষণা ক'রে এসেছেন। বঙ্কিম তাঁর স্থতীক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখলেন, ধার্মিকতার এই অসম্পূর্ণ আদর্শ যত দিন দেশবাসীর চিত্তকে অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন করবে ততদিন স্বদেশের উদ্ধার অসম্ভব। কামিনীকাঞ্চনত্যাগ, সহিষ্ণুতা, নমতা—এসব আদর্শের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু স্বদেশকে সামাজ্যবাদীর নাগপাশ থেকে উদ্ধার করতে হ'লে ধর্ম্মের নৃতন আদর্শকে জনগণের মনে স্থূপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাদের সামনে উঁচু ক'রে ধরতে হবে শোর্য্যের আদর্শকে—তাদের বলতে হবে, পাপকে ঠেকাবার জন্ম কিছু না করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো পাপ, যারা পাপাচারী তাদের দমনই হোলো সব চেয়ে বড ধর্ম। এই শৌর্যোর

আদর্শকে বঙ্কিম মূর্ত্ত দেখলেন মহাভারতের কুঞ্চের মধ্যে। তাই যে গীতার কৃষ্ণকে ভূলে গিয়ে আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম, সেই গীতার কৃষ্ণকে তিনি আমাদের সামনে বড় ক'রে ধরলেন— হারানো স্বাধীনতাকে আমরা যাতে ফিরে পাই— তারই জন্ম। একদিকে আমাদের মধ্যে ঐক্যের একান্ত অভাব এবং আর একদিকে আমাদের দাসস্থলভ নম্রতা ও সহিষ্ণুতাই যে 'বড় চোর'দের হাত থেকে স্বদেশকে রক্ষা করবার পথে সব চেয়ে প্রবল অন্তরায় হয়ে আছে—একথা বঙ্কিম খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। জাতির চিত্তে স্থতীত্র দেশাত্মবোধকে সঞ্চারিত করতে পারলে তবেই অনৈক্যকে দুরীভূত করা সম্ভব— একথা বঙ্কিম বুঝেছিলেন ব'লেই তিনি এক দিকে আমাদের দিলেন religion of Patriotism, আর এক দিকে আমাদের হৃদয় থেকে নম্রতার ও সহিষ্ণুতার আদর্শকে অপসারিত করবার জন্ম তিনি আমাদিগকে দান করলেন religion of Valour. আনন্দমঠে religion of Patriotism প্রাধান্ত লাভ করেছে; কৃষ্ণচরিত্রে প্রাধান্য লাভ ক'রেছে religion of Valour. সাহিত্য-চর্চ্চা বঙ্কিমের কাছে বিলাসের ব্যাপার ছিল না। তিনি যা লিখেছিলেন—তা হাদয়ের রক্ত দিয়েই লিখেছিলেন একটা অধঃপতিত মহাজ্ঞাতিকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার জন্ম।

আর একটা কথা ব'লে এই দীর্ঘ অভিভাষণের অত্যাচার থেকে আপনাদের রেহাই দেব। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বদেশকৈ কেবল যে পররাজ্যলোল্প সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন, তা নয়। কেবল Patriotismএর মন্ত্র প্রচার ক'রে তাঁর উদার দরদী হৃদয় তৃপ্ত থাকতে পারে নি। স্বদেশের মঙ্গল বলতে তিনি বুঝেছিলেন—ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের মঙ্গল। জওহরলালের আর গান্ধীজীর কঠে স্বরাজের যে আদর্শের কথা আমরা আজ শুনতে পাচ্ছি—সেই কৃষক আর মজুরের কল্যাণের আদর্শকে বিদ্ধমই প্রথম ঘোষণা কর্লেন কস্কুকঠে। যে মঙ্গলের আদর্শ বলতে কেবল লেখাপড়া-জানা বাবু সম্প্রদায়ের কল্যাণ বোঝায়, তাকে তিনি দেশের কল্যাণ বলতে একেবারেই রাজী হলেন না। দেশ বলতে তিনি বুঝতেন, দেশের সাত লক্ষ্ক পল্লীর প্রত্যেকটি কৃষকের গৃহে অন্নের আর বস্ত্রের প্রাচুর্য্য। 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক প্রবন্ধের মধ্যে এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,—

"আজিকালি বড় গোল শোনা যায় যে, আমাদের দেশে বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এতকাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরেজের শাসন কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঞ্চল হইতেছে। ···

"এই মন্দলের ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে। কাহার এত মন্দল? হাসিম সেধ, আর রামা কৈবর্ত্ত ছই প্রহরের রৌত্রে থালি মাথায়, থালি পায়ে এক হাঁটু কালার উপর দিয়া তুইটি অস্কিচর্ম-বিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে। উহাদের কি মন্দল হইয়াছে? "বল দেখি চৰমা-নাকে বাব্! ইহাদের কি মন্ধল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিথিয়া ইহাদের কি মন্ধল সাধিয়াছ? আর তুমি ইংরেজ বাহাতুর তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির স্টে ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হত্তে ভ্রমরক্ষণ শাশ্রুগুছ কণ্ডুয়িত করিতেছ তুমি বল দেখি যে তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?

"আমি বলি, অহুমাত্র না, কণামাত্রও না।...দেশের মঞ্চল ? দেশের মঞ্চল, কাহার মঞ্চল ? তোমার আমার মঙ্কল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আর আমি কি দেশ ? তুমি আমি দেশের কয়জন ? আর এই কৃষিজীবী কয়জন ? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে ? হিসাব করিলে তাহারাই. দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে ? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে ? কিনা হইবে ? যেথানে তাহাদের মঙ্কল নাই, সেথানে দেশের কোনো মঙ্কল নাই।"

মনে রাখতে হবে—বিষ্কিম যখন উপরের কথাগুলি লিখে দেশের জনসাধারণের অসীম হুঃখ-ছর্দ্দশার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তখন ভারতীয় জাতীয় মহাসভার জন্ম হয় নি, জওহরলাল কৈজপুর কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে গণসংযোগের আদর্শকে ঘোষণা করেন নি, করাচী কংগ্রেসের মৌলিক অধিকারগুলির তালিকা তখনও নিমজ্জিত ছিল ভবিশ্যতের গর্ভে। বিষ্কিম যখন লিখেছিলেন,

"জীবের শক্র জীব; মহুয়ের শক্র মহুয়; বাঙালী কৃষকের শক্র বাঙালী ভূষামী। ব্যাম্রাদি বৃহজ্জ ছাগাদি কুদ্র জন্তগণকে ভক্ষণ করে, রোহিতাদি বৃহৎ মৎস শক্ষরীদিগকে জক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মামুষ ক্বষক নামক ছোট মামুষকে জক্ষণ করে।" \*—

তখনও দেশের সহস্র সহস্র তরুণ-তরুণীর কণ্ঠ থেকে Economic Swaraj, Socialism আর Class Warএর sloganগুলি উৎসারিত হয় নি।

এর পরেও কি অরবিন্দের ভাষায় বলব না—

"Of the new spirit which is leading the nation to resurgence and independence, he is the inspirer and political Guru?

সাম্যের আর স্বাধীনতার যে জ্বয়্মজাকে আমরা আজ বহন ক'রে চলেছি বহু বাধা-বিল্লকে অতিক্রম ক'রে—সেই জ্বয়্মজাকে বঙ্কিমই প্রথম দান করলেন তরুণ ভারতবর্ষের হাতে। তিনি যে মন্ত্র শোনালেন আমাদের কানে—তারই সাধনায় আমরা আজও ব্রতী। সেই ঋষিকে, সেই স্রষ্টাকে, সেই বন্দে মাতরম মন্ত্রের মৃত্যুহীন উদ্যাতাকে আজ আমরা সমন্ত্রমে প্রণাম করি। বন্দে মাতরম্।

<sup>\* &#</sup>x27;वक्रप्रामंत्र कृषक' श्रवक ज्रष्टेवा ।

শান্তিপুর সাহিত্য পরিবদের উল্প্রোগে অনুষ্ঠিত বরিষ শতবার্বিকী উৎসবে পঠিত সভাপতির অভিভাবণ।

## माग्यामी विश्वम

বৃদ্ধিম এ দেশে সাম্যুবাদের অগ্রদৃত। কার্ল মাস্ত্রের মতৌ তিনি দেখেছিলেন জগং জুড়ে রয়েছে ছটো দল। একটা দলে রয়েছে কোটি কোটি নরনারী যারা জানে না পেট ভরে খাওয়া বলে কাকে। এদের না আছে ভালো ঘর-বাড়ী, না আছে শীত-নিবারণের উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ। দ্বিতীয় দলে রয়েছে শক্ষীঠাকরুণের সেই সব মৃষ্টিমেয় বরপুত্র যাদের কাছে দারিজ্যের ছঃখ একেবারেই অজ্ঞাত। এই উভয় দলের অবস্থার মধ্যে যে বৈষমা, তা সত্য সত্যই অসহনীয়। একদিকে মৃষ্টিমেয় ধন-কুবেরের ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর এবং আর একদিকে সংখ্যাহীন মানব-মানবীর ছঃসহ দারিজ্য—এই উভয়ের মধ্যে মারাত্মক বৈষম্য বিশ্বমের চোখে অত্যন্ত উগ্র হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো। বিশ্বমের 'সাম্য' প্রবন্ধে আছে,

'যতক্ষণ জমীদার বাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিল সার্সীপ্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রী-কক্সার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল পুত্র সহিত ছই প্রহরের রৌদ্রে, থালি মাথায়, থালি পায়, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া ছইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হালে তাঁহার ভোগের জন্ম চাষকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্ম অঞ্চলি করিয়া মাঠের কর্দ্মে পান

করিতেছে; তৃষ্ণায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময় সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভান্ধা পাথরে রান্ধা রান্ধা বড় বড় ভাত লুন লক্ষা দিয়া আধপেটা থাইবে, তাহার পর ছেঁড়া মাছরে, না হয় ভূমে গোয়ালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে। যাইবার সময়, হয় জমীদার নয় মহাজন পথ হইতে ধরিয়া লইরা গিয়া দেনার জন্ম বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়তো চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবে, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে ? উপবাস—সপরিবারে উপবাস "

নিঃস্ব চাষী ও ধন-কুবের জমীদার—এই উভয়ের সম্পর্ককে বিশ্বিম কি চোখে দেখেছিলেন, তার পরিচয় 'সাম্য' প্রবন্ধের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। সাম্যের যে পরিচ্ছেদটি থেকে উপরের অংশটুকু উদ্ধৃত হয়েছে সেই পরিচ্ছেদেরই অন্যত্র রয়েছে,

'চাষা চিরকাল ধার করিয়া থায় চিরকাল দেড়ী স্থদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আদিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে! স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পরিশেষে কর্জ্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী স্থদ ভোগ করেন। এমতাবস্থায় যতনীন্ত্র প্রজার অর্থ অপহাত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।"

এমন কথা প্রবীণদের কণ্ঠে শোনা যায়—বঙ্কিম 'সাম্য' প্রবন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করেছেন সেগুলি তাঁর প্রকৃত মত নয়। তিনি পরিণত বয়ুসে সাম্য প্রবন্ধটিকে প্রত্যাহার করেছিলেন। এ কথা যদি সত্যও হয় তবুও বঙ্কিম যে মনে প্রাণে সাম্যবাদী ছিলেন—এমন কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। দেশের পাঠক-পাঠিকাগণকে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধতি পাঠ করবার জন্ম একবার অন্থরোধ করি। সাম্য প্রবন্ধে জমীদার ও কৃষক—এতত্বভয়ের সম্পর্ক যে ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, 'বঙ্গদেশের কৃষকে' সে ভাষা আরও বিষ উদগীর্ণ করেছে। বঙ্কিম লিখেছেন.

"জীবের শত্রু জীব; মহুদ্রের শত্রু মহুদ্র; বাঙালী ক্লয়কের শত্রু বাঙালী ভূস্বামী। ব্যাদ্রাদি বৃহজ্জ্ঞ্জ ছাগাদি ক্ষুদ্র জল্প্ডকে ভক্ষণ করে, রোহিতাদি বৃহৎ মৎস সফরীদিগকে ভক্ষণ করে, জমীদার নামক বড় মাহুষ ক্লয়ক নামক ছোট মাহুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে ক্লয়কদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন তাহা অপেক্ষা হুদরশোণিত পান করা দয়ার কাজ। ক্লয়কদিগের জ্লান্ত বিষয়ে যেমন ফুদ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী বস্তুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না; ক্লয়ক পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশীর উপর টাকার রাশী ঢালিতে পারেন না। স্থতরাং তিনি ক্লয়ককে পেটে খাইতে দেন না।"

সাম্য প্রবন্ধটিকে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ-বয়সে প্রত্যাহার করেছিলেন
— এ কথা সত্য হলেও 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ থেকে যে অংশ
উপরে উদ্ধৃত করা গেল—সে অংশকে কোথাও তিনি প্রত্যাহার
করেছেন—এমন কথা আজ পর্যান্ত শুনিনি। আমার বেশ
মনে আছে—কিছুকাল আগে ডাঃ কালিদাস নাগ 'হরিজন'
পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধ

বঙ্কিমচন্দ্রকে সামাবাদীরূপে তিনি চিত্রিত করেন। বঙ্কিম যে সামাবাদী ছিলেন-একথা প্রতিপন্ন করবার জন্ম ডাঃ নাগ 'বঙ্গদেশের কুষক' প্রবন্ধটির উপরে বিশেষ জ্ঞার দেন। সাম্য প্রবন্ধকে যদি কেট অস্বীকারও করেন, তবুও বঙ্কিম যে সাম্যবাদী ছিলেন—একথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের কোন কোন অংশ সাম্যের ছুইটি পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে—একথা সতা : কিন্তু সেই অংশ-গুলিকে বর্জন করলেও এমন অনেক কথা 'বঙ্গদেশের কুষকে' রয়েছে যার মুকুরে বঙ্কিমের সাম্যবাদীরূপকে আমরা নিঃসংশয়ে আবিষ্ঠার করতে পারি। বঙ্কিম যে জমীদার-সম্প্রদায়কে কুষকদের শত্রু ব'লে মনে করতেন—এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। দেশের পক্ষে জমীদারী প্রয়োজনীয় অথবা উপকারী—এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ বিশ্বাস করতেন না। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের শেষ পরিচ্ছেদে আছে,

"পাঁচ-সাতজন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে—ইহা অপেক্ষা অন্তায় আর কিছু কি সংসারে আছে ?…দেশশুদ্ধ অন্নের কাঙাল, আজ পাঁচ-সাতজন টাকা থরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না সকলেই স্থথে স্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও নিস্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল ? দিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, তাহা বৃদ্ধিমানে অস্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও মঙ্কল নাই।……

আমলা দেখাইলাম যে, যাহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী. তাঁহাদের তদ্রপ বিখাদের কোন কারণ নাই।" "ধন গোময়ের মত, একস্থানে অধিক জনা হইলে তুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারক হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্ব্বেতাজনক, স্থতরাং মঙ্গলকারক হয়।"

'বঙ্গদেশের কৃষকে' বঙ্কিম এই অর্থনৈতিক সাম্যের বাণী স্কুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের শিখরে সমাসীন যারা, তারা কেন স্বেচ্ছায় সম্পদের উপরে সবাইকে ভাগ বসাতে দেবে ? মানুষ ত' স্বেচ্ছায় তার স্বার্থকে ত্যাগ করে না। মান্ত্র বাদীরা ব'লে থাকেন সামাজিক সম্পদের উপরে সকলের সমান অধিকার থাকা উচিত। সেই সম্পদকে সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দিতে ধনীরা যখন একান্তই নারাজ—তখন বঞ্চিত সর্ববহারাদের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে সম্পদকে মৃষ্টিমেয় মামুষের অধিকার থেকে ছিনিয়ে সকলের মধ্যে তাকে বন্টন করে দেওয়া। এই যে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপার—একে এ্যানার্কিষ্ট আর মার্ক্সবাদীরা বলে থাকেন expropriation. বৃদ্ধিমচন্দ্র মার্ক্সবাদী ছিলেন না এ্যানার্কিষ্ট ছিলেন—তা অবশ্য জানিনে। বোধ হয় পুরাপুরি কোনটাই ছিলেন না। কিন্তু expropriation-এর ব্যাপারটাকে বঙ্কিম যে অধর্ম ব'লে মনে করতেন না —এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ। কমলাকান্তের দপ্তরে অনশনক্রিষ্টা মার্জারী কমলাকান্তকে বলছে,

"এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংদে আমাদের কিছু অধিকার আছে। থাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের রুফ চর্মা, শুদ্ধ মুথ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না ? চোরের দণ্ড আছে, নির্দিয়তার কি দণ্ড নাই ? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর

কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দ্রদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার থাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয় তবে, দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে, কেন না অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্ম এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মান্তুষের বাঁচবার অধিকার আছে জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে—এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাঁচতে গেলে খাওয়া-পরার উপরে দস্তরমত অধিকার চাই--এ বিশ্বাসও বিশ্বমের মনে অবিচলিত ছিল। কোটি কোটি মান্তুষকে অন্নবস্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখা যে অন্সায়ের চরম—এ বিশ্বাসও কি বঙ্কিম মনের মধ্যে পোষণ করতেন না ? সর্ব্বোপরি তিনি বিশ্বাস করতেন, ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ যদি স্বার্থপর ধনকুবেরদের অনিচ্ছুক হস্ত থেকে সম্পদ জোর ক'রে ছিনিয়ে নেয়—তার মধ্যে অধর্মের বিন্দুবিসর্গও থাকতে পারে না—কারণ বঙ্কিমের ভাষায়, 'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্ম এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।' সত্যিকারের অধার্মিক যদি কেউ হয় তবে সে চোর নয়। আর কেউ। মার্জারী কমলাকান্তকে বলছে.

"থাইতে পাইলে কে চোর হয় ? দেখ যাঁহারা বড় বড় সাধু চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন তাঁহারা অনেকে চোর অপেকাও অধান্মিক! তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি বে মুখ তুলিয়া চাহেন না ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে সে অধর্ম রুপণ ধনীর। চোর দোষী বটে—কিন্তু রুপণ ধনী তদপেক। শতগুণে দোষী। চোরের দও হয়—চুরির মূল যে রুপণ তাহার দও হয় না কেন ?"

বিশ্বিম কেবল যৌন প্রবৃত্তির উদ্দামতা, কুরুরজাতীয় পলিটিক্স আর সাহেব সাজবার হীন অমুকরণ-প্রবৃত্তিকে আঘাত
দিয়ে ক্ষান্ত থাকেন নি। ধনবৈষম্যকেও তিনি যথেষ্ঠ আঘাত
দিয়েছেন। আর আঘাত দিয়েছেন কখন ? যখন মাক্স বাদের
কথা এদেশে এসে পৌঁছায় নি, সোস্থালিজম, কমিউনিজম
ইত্যাদি 'ইজ্মের' কথা এদেশে কেউ জানত না, জওহরলাল আর
গান্ধী ভবিশ্বতের গর্ভে লুক্কায়িত ছিলেন। যারা সাম্যবাদী
তাদের লক্ষ্য হচ্ছে—সকলের কল্যাণ। বিশ্বমন্তন্দ্র এই বিরাট
লক্ষ্যের বেদীমূলে আপনার প্রতিভাকে নিবেদন করেছিলেন।
দেশের মঙ্গল বলতে তিনি মৃষ্টিমেয় বুর্জ্জোয়াদের মঙ্গল বুঝতেন
না, বুঝতেন দেশের আপামর জনসাধারণের মঙ্গল।

"দেশের মন্ধল কাহার মন্ধল? তোমার আমার মন্ধল দেখিতেছি কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই ক্বযিজীবী কয়জন?……যেখানে তাহাদের মন্ধল নাই সেখানে দেশের কোন মন্ধল নাই।"

বঙ্কিম এ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন পঞ্চাশ বংসর পূর্বের। তখনুও বিবেকানন্দের কমুকণ্ঠ থেকে উৎসারিত দরিত্র-নারায়ণের সেবার মন্ত্র ভারতের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত ক'রে তোলে
নি। এদেশের নিরন্ধ জনসাধারণের মঙ্গল আর স্বরাজ যে
একই কথা—এ বাণী ঘোষণা করবার জন্ম ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক
রঙ্গমঞ্চে তখনও গান্ধীর আবির্ভাব হয় নি। ভারতবর্ষ তখন
মৌন বিজন বনানীর মত। সেই বনানীর তিমিরাচ্ছন্ন বুকে
গণ-মঙ্গলের প্রভাতজ্যোতি নিয়ে এল সাম্যবাদী বন্ধিমের অনন্তসাধারণ প্রতিভা।

বিষ্কিম একদিকে যেমন ক্যাঘাত ক্রলেন শ্রেণীর প্রতি শ্রেণীর (Capitalism) অত্যাচারকে, আর একদিকে তেমনি আঘাত হানলেন জাতির উপরে জাতির আধিপত্যকে (Imperialism)। জাতি কর্ত্বক জাতির স্বাধীনতা হরণকে তিনি সোজা ভাষায় চৌর্য্য বলেছেন। সাধারণ ছিঁচ্কে চোর আর সাম্রাজ্যবাদী বড় চোরের মধ্যে পার্থক্য যে খুব অল্পই—একথা বোঝাতে গিয়ে বঙ্কিম লিখেছেন—

"কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্ত চোর ছোট চোর।"

বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism—
বিষ্কিমের কাছে এই ছিল স্বদেশ-প্রেমের সরল অর্থ। কমলাকান্তের জবানবন্দীতে কমলাকান্ত চোরকে গরু ছেড়ে দেবার
জন্ম প্রসন্ন গোয়ালিনীকে যে কারণ দেখিয়েছে—তা পাঠ করলে
দেখা যাবে, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিষ্কিমের মনোভাব কিরূপ
ছিল। কমলাকান্ত বলছে,

"পূর্বকালে মহারাজ শ্রেনজিংকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, 'বংস! গোপস্থানী ও তম্বর ইহাদের মধ্যে যে ধেমুর ত্ব্য পান করে, সেই ভাহার যথার্থ অধিকারী। অন্তের উপরে মনতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।' এই হল ভীম্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার International Law. যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেমুই ব্যা আর পৃথিবীই বৃষা, ইনি তম্বরভোগ্য। সেকেন্দর হইতে রণজিৎসিংহ পর্যান্ত সকল তম্বরই ইহার প্রমাণ। Right of conquest যদি একটা Right হয়, তবে Right of theft কি একটা Right নয়?"

সামাজ্যবাদকে এমনি তীব্র ভাষায় বৃদ্ধিম আক্রমণ করেছিলেন। তিনি যে কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছিলেন তার মূলেছিল স্বদেশরক্ষার প্রেরণা আর এই স্বদেশরক্ষা বলতে তিনি বুঝেছিলেন শৌর্য্যের দ্বারা চৌর্য্যের অবসান। যা স্থায় তারই পূজায় বৃদ্ধিম আপনাকে উৎসর্গ করেছিলেন আর সেই জন্ম বৈষম্যকে কোনক্ষেত্রেই তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। যেমন রাজনীতির এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে—তেমনি স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তিনি উড্ডীন করতে চেয়েছিলেন সমানাধিকারবাদের জয়নিশান। সেই সাম্যবাদের অ্প্রেণুতের চরণক্ষমলে দীনভক্তের শতসহত্র প্রণাম নিবেদন ক'রে এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করি।

## যুগ-প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র

জীবনের মূলে যারা বাসা নেয়, তাদের আমরা অনেক সময়ে ভূলে থাকি। আমরা ভূলে থাকি আকাশের তারাকে, বনের ফুলকে-তবুও তারা প্রাণের নিঃশ্বাস-বায়ুকে স্থমধুর করে, ভুলের শৃত্যতাকে স্থর দিয়ে ভরিয়ে রাখে। এমন যে জ্যোতির্ময় সূর্য্য—সেও ত অনেক সময়ে আমাদের চেতন মনের বাহিরে থাকে। কিন্তু এই ভূলে থাকার নাম ত ভোলা নয়। সূর্য্য আর তারা আর ফুল বিস্মৃতির মর্ম্মে ব'সে আমাদের রক্তে দেয় নিরস্তর দোলা। পৃথিবীতে যা-কিছু বিরাট, যা-কিছু স্থন্দর, যা-কিছু প্রাণস্পর্শী—তাদের সান্নিধ্যে যখনই আমরা আসি, তথন থেকেই তারা আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়, আমাদের সত্ত্বা থেকে তাদের আর পৃথক ক'রে দেখ্তে পারি নে। বাহিরের কোন কিছুকে অবলম্বন ক'রে তাদের স্মরণ করতে যাওয়া এক হিসাবে প্রকাণ্ড একটা ভুল।

বঙ্কিমের গগনম্পর্শী প্রতিভাকে স্মরণ কর্তে যাওয়ার মধ্যে এই রকমের একটা ভূল আছে। আমাদের জীবনের ঠিক কোন্থান থেকে তাঁর প্রভাব স্থক হয়েছে—তা আবিষ্ণার করা কঠিন। বাতাসের সঙ্গে যেমন ফুলের গন্ধ মিশে থাকে, বঙ্কিম তেমনি ক'রেই মিশে আছেন আমাদের কৈশোরের অসংখ্য স্বপ্লের সঙ্গে। চাঁদের আলোয় ঠাকুরমার মুখ থেকে

রূপকথার গল্প শোনাকে যেমন জীবনের প্রভাত থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখ্তে পারি নে, তেমনি বঙ্কিমকেও আমাদের জীবন-প্রভাতের সহস্র স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখবার কোন উপায় নেই। সেই অতীতের অফুট চন্দ্রালোকে জ্বেগে আছে বালক প্রতাপ আর বালিকা শৈবলিনীর ছবি। ভরা গঙ্গায় ছ-জনে সাঁতার কেটে চলেছে পাশাপাশি। প্রতাপ ডুবছে আর মৃত্যুভয়ে শৈবলিনী ফিরে আস্ছে কুলে। সেখানে জাগছে কাপালিকের খড়া এবং তার রক্তচক্ষুর পার্শ্বে বন্দী নবকুমারের ম্লান মুখচ্ছবি। সেই বাল্যের আলো-অন্ধকারে মেশা জগতে কপালকুগুলার অপূর্বব রমণীমূর্ত্তি কাপালিকের খড়া দিয়ে নবকুমারের লতাবন্ধন ছেদন করচে। বন্দীর সেই মুক্তির আনন্দ কি আমাদের কৈশোরের সহস্র আনন্দের সঙ্গে মিশিয়ে নেই ় সেই আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিশোর বয়সের কল্পনার চোখ দিয়ে দেখা ফেনিল, নীল, অনস্ত সমূত্র যার পটভূমিতে বিশাল চক্ষুর স্থির দৃষ্টি নবকুমারের মুথে খ্যস্ত ক'রে নির্ণিমেষলোচনে দাঁড়িয়ে আছে নিরাভরণা অনিন্দ্য-युन्पती क्लानकुछना। मल्रुशास्त्र निविष् व्यत्रगु-लर्थ এकाकिनी কপালকুগুলা যেখানে ঔষধের সন্ধানে চলেছে, সেখানে ভয়-মিশ্রিত আনন্দের মধ্যে কিশোর হৃদয়ের কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে আমরাও বারম্বার তার সাথী হয়েছি। পরিশেষে অনস্ত গঙ্গাপ্রবাহের মধ্যে কপালকুণ্ডলার নিম্বলঙ্ক জীবন যেখানে বিলুপ্ত হয়ে গেল আমাদের কিশোর মনের শৃন্ততার হাহাকারের

মধ্যে, সেখানকার অশ্রু-সজল স্মৃতি অতীতের আরও বহু স্মৃতির বেদনার সঙ্গে কি মিশিয়ে নেই ?

আমাদের ছেলেবেলার কল্পনাকে বঙ্কিম যেমন ক'রে নাডা দিয়েছেন এমন ক'রে তাকে নাড়া দিয়েছে আর কে ? বিহ্যাদীপ্তি-প্রদর্শিত পথে অশ্বারত জগৎসিংহ গড়মান্দারণের পথে চলেছেন একাকী। প্রবল বৃষ্টি-ধারার মধ্যে সেই নিঃসঙ্গ রাজপুত্রের ছবিকে কল্পনা ক'রে আমাদের বাল্যজীবনের কত মুহূর্ত্ত ভয়ে, বিশ্বয়ে, শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। জনহীন প্রাস্তরে শৈলেশ্বরের মন্দির বর্শাধারী জগৎসিংহ, অবগুষ্ঠিতা তিলোত্তমা, খেতপ্রস্তর-নির্মিত শিবমূর্ত্তি আর চতুরা বিমলাকে নিয়ে আমাদের কৈশোরের স্মৃতির সঙ্গে আজও অচ্ছেগ্রভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের কল্পনার জগৎ বঙ্কিমের মানসপুত্র আর মানসক্তাগণের দারা পরিপূর্ণ। সেখানে স্থন্দরী তিলোভ্রমা আপনার অজ্ঞাতসারে পালঙ্কের কাষ্ঠে লিখছে 'কুমার জগৎসিংহ' আর সেই লেখা পড়ে লজ্জায় তার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে। জল দিয়ে বারে বারে প্রিয়তমের নামটী ধৌত ক'রেও বীরেন্দ্র সিংহের কন্সার হৃদয়ে তুশ্চিম্ভার শেষ নেই। সেখানে চন্দ্রালোকিত রজনীতে বজরার ছাদের উপরে বহুরত্বমণ্ডিতা দেবী চৌধুরাণী বীণা বাজায়, শত শত বীর-পুরুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত দেবীর আদেশ পালন করে। সেখানে ভবানী পাঠকের নির্দেশে প্রফুল্ল বাছা বাছা লাঠীয়াল-দের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে, নিভৃত মন্দিরমধ্যে চতুভূজি মূর্ত্তির সম্মুখে মহেন্দ্র সিংহ সন্তান ধর্ম্মে দীক্ষা নেয়, স্বামীর স্বদেশ-

সেবার পথ নিষ্ণটক করবার জন্ম কল্যাণী বিষ খায়, মুখে বন্দেমাতরম্ গাইতে গাইতে ভবানন্দ মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। সেখানে মহান্ধকারময় পর্ববতগুহায় পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুয়ে কলন্ধিনী শৈবলিনী দেখে নরকের বিভীষিকা,
চাঁদের আলোয় স্থির গঙ্গার মাঝে চক্রশেখরের হতভাগিনী স্ত্রী
প্রেমাম্পদের হাতে হাত রেখে বাষ্পবিকৃত স্বরে প্রতিজ্ঞা করে,

শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভূলিব। আজি হইতেই আমার সর্বস্থিও জলাঞ্চলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।

সেখানে শৈবলিনীর আর চন্দ্রশেখরের দাম্পত্য জীবনকে সুখী করবার জন্ম প্রতাপ অশ্বারোহণে চলেছে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে, রমণীরত্ব আয়েষা স্বহস্তে তিলোন্ডমার অঙ্গে পরায় অলঙ্কার। সেখাতে নৃত্যগীত-কৌতুকে মন্ত কতলু খাঁর বক্ষস্থলে তীক্ষ ছুরিকা আমূল বসিয়ে দিয়ে বিমলা বল্ছে,—

"পিশাচী নহি, শয়তানী নহি, বীরেন্দ্র সিংহের বিধবা স্ত্রী।"

সেখানে মহামহীরুহের শ্রামল পল্লবরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে তেজম্বিনী শ্রী অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্ম জনতাকে দেয় প্রেরণা, একাকিনী চঞ্চলকুমারী সশস্ত্র মোগল অশ্বারোহী-দের সম্মুখে যায় এগিয়ে, রূপনগরের বিপন্না রাজপুত্রীকে উদ্ধার করবার জন্ম রাজসিংহ করে সর্ববন্ধ পণ। সেখানে বারুদমাখা সীতারামের অব্যর্থ সন্ধান শক্রসেনাকে করে ছিন্নভিন্ন, রাজমহিষী নন্দা অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে বেরিয়ে এসে অসহায় জয়ন্তীকে

করে উদ্ধার, রুধিরাক্ত কলেবরে বীরেন্দ্র সিংহ নিচ্চোষিত অসিহস্তে করে সংগ্রাম. সেখানে জগৎসিংহের প্রচণ্ড আঘাতে ওসমান ধরাশাদ্ধী, পর্বতের শিরোদেশে দাঁড়িয়ে সহস্র সহস্র রাজপুত পদার্ভিক মোগল সৈক্তবাহিনীর উপরে করে শিলাবৃষ্টি, শাহানশাহ বাদশাহ হীরকমণ্ডিত শ্বেত উষ্ণীষ নামিয়ে রেখে নভজামু হয়ে মাথায় দেন পর্ব্বতের কাঁকর। সেখানে গভীর রাত্রে চন্দ্রশেখর নিজিতা শৈবলিনীর অনিন্যস্থন্দর মুখমগুলের পানে চেয়ে নিঃশব্দে করে অশ্রুমোচন, অভাগিনী কুন্দনন্দিনী নগেল্রের চরণে মাথা রেখে নবীন যৌবনে মরণের অন্ধকারে যায় বিলুপ্ত হ'য়ে, অভিমানিনী ভ্রমর গোবিন্দলালের পদরেণু মাথায় নিয়ে চির-নিজার কোলে পড়ে ঘুমিয়ে। সেখানে রোহিণী স্থন্দরী বারুণী পুষ্করিণীর নির্মাল জলে কলসী ভাসিয়ে দিয়ে নীরবে কাঁদে, কৃষ্ণকান্ত রায় শয়ন-মন্দিরে উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা ক'রে আফিমের নেশায় ঝিমায়, রত্নখচিত পালক্ষে শুয়ে শাহজাদী জেব-উল্লিসা মবারকের জন্ম চোখের জলে বুক ভাসায়।

বাংলা সাহিত্য যত কাল বেঁচে থাকবে তত কাল বাঙালীর
মনের মধ্যে বঙ্কিমও সগৌরবে বেঁচে থাকবেন। বন্দেমাতরম্
যার কণ্ঠ থেকে প্রথম উৎসারিত হয়েছে, কমলাকান্তের
হুর্গোৎসব বেরিয়ে এসেছে যাঁর লেখনী থেকে, লোকরহস্ত
আর মৃচিরাম গুড়ের জীবন চরিত লিখে, দিগ্গজ গজপতির
আর গোবরার মা'র ছবি এঁকে বাংলা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাকে যিনি অফুরস্ত হাস্তরস বিতরণ করেছেন, যাঁর লেখার

মধ্যে আজও লক্ষ লক্ষ বাঙালী এবং অ-বাঙালী খুঁজে পায় চিত্তের অনাবিল আনন্দ—আমাদের মনের মন্দিরে প্রভাত-সূর্য্যালোকে আলোকিত কাঞ্চনজ্জ্বার অভ্রভেদী মহিমায় তিনি জেগে রইবেন চিরদিন। চির-অম্লান দিখিজয়ী প্রতিভা নিয়ে তিনি আমাদের জদয়-সিংহাসনে সমাসীন থাকবেন জাতীয়তার প্রথম পুরোহিতরূপে, বাংলার সাহিত্যিকগণের সর্ববপ্রধান তীর্থক্ষেত্ররূপে বিরাজ করবে তাঁর জন্মভিটা. স্বাধীনতার পর্ববত-শিখরে আরোহণের পথে তাঁর গ্রন্থ আমাদের অবসাদ করবে দুর, আমাদের হৃদয়ে দেবে প্রেরণা। নবীন বাংলার এবং নবীন ভারতবর্ষের যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের সকলের শীর্ষে বঙ্কিমের নাম জেগে থাকবে আকাশের জ্বল্জলে শুকতারার মত। তিনি আমাদের প্রাণের বেদীতে রাজোচিত গরিমায় জেগে রইবেন তাঁর মাধবাচার্ঘ্য, রামদাস স্বামী, সত্যানন্দ, ভবানী পাঠক আর অভিরাম স্বামীকে নিয়ে। বাঙালী কি কোনদিন ভুল্তে পারবে সুর্য্যমুখীকে আর রোহিনীকে, স্থুন্দরীকে, রজনীকে আর মৃণালিনীকে, ক্মলমণিকে আর খ্যামাস্থলরীকে, দরিয়াকে আর নির্মলকুমারীকে, দলনী বেগমকে আর লুংফ-উন্নিসাকে, সর্পের চেয়ে ভয়ন্কর হীরাকে আর ফুলমণি নাপিতানীকে ?

বঙ্কিম বাঙালীর বড় আদরের ধন, বঙ্কিম বাঙালীর আত্মীয়ের চেয়েও পরমাত্মীয়; বঙ্কিমকে বাদ দিয়ে বাঙালী নেই, বাঙালীকে বাদ দিয়ে বঙ্কিম নেই। বঙ্কিম আমাদের প্রাণের এমন সব নিভ্ত তারে আঘাত ক'রে থাকেন যেখানে আর কারও পক্ষে আঘাত দেওয়া একরকম অসম্ভব। বাঙালীর ভাবপ্রবণ চিত্তে আর কারও লেখা কি এমন ক'রে সাড়া জাগাতে পেরেছে ?

কিন্তু সামান্ত একটা প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমের বিশাল প্রতিভার সকল দিকের আলোচনা সম্ভবপর নয়, তাই আমি শুধু তাঁর সাহিত্যে প্রগতির দিকটাকে দেখিয়ে ক্ষান্ত থাকব।

কেবল স্থান্দরের পূজায় আত্মনিবেদন ক'রে বঙ্কিমের প্রতিভা সম্বৃষ্টি থাকতে পারে নি। এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন যাঁরা বাস্তবের দাবিকে ফাঁকি দিয়ে কল্পনার ইন্দ্রলোকে বাস করতে ভালবাসেন। এই জগতের লক্ষ লক্ষ ভাঙা হৃদয়ের কাল্লার স্থর তাঁদের প্রাণের উপকৃলে গিয়ে পোঁছায় না। রোম যথন পুড়ে যায় তথনও তাঁদের হাতে বাজে বীণা। দেশ জুড়ে যথন অত্যাচারের ঝটিকা বয় তথনও তাঁদের স্বপ্পবিলাসী মন কল্পলোকে করে বিচরণ। অন্থায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষীণতম সুরটিও তাঁদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে না।

বাস্তবের দাবিকে এড়িয়ে যাবার এই যে অমার্জ্জনীয় ভীরুতা,এই ভীরুতার কালিমা বঙ্কিমের তেজস্বী হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। উদার-চিত্তের দিগস্ত-প্রসারী কল্পনার আলোকে বাস্তবের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্রের বীভংসরূপ, লোভীর নির্চুর লোভ, প্রবলের উদ্ধত অস্থায়, মেরুদগুহীন অসংখ্য নরনারীর পৌরুবের একাস্ত দৈশ্য, দেশব্যাপী তামসিক জড়তা এবং ক্লৈব্য। তিনি দেখেছিলেন

অনশনক্লিষ্ট সহস্র সহস্র গ্রামের ছর্ভিক্লের দিগস্তব্যাপী ছায়া, দিকে দিকে বৃভূক্ষ্ণ নরনারীর শীর্ণ কঙ্কালমূর্ত্তি, দেশের এক প্রাস্ত থেকে আর এক প্রাস্ত পর্য্যন্ত অজ্ঞানের নিবিড়তম অন্ধকার। তিনি দেখেছিলেন শিক্ষিত বাবুদের মধ্যে মনুয়াছের একান্ত অভাব। তারা কেবল উমেদারীতে তৎপর, তাম্বুল-চর্ব্বণে উৎসাহী, তামাকু-সেবনে অভ্যন্ত এবং গৃহিণীতে অনুরক্ত। বিশ্বমের অননুকরণীয় ভাষায়—

যিনি নিজ গৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্বাগৃহে গালি খান এবং মনিব সাহেবের গৃহে গলাধানা খান, তিনিই বাবু। যাহার স্নানকালে তেলে ঘুণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘুণা, এবং কথোপকথন কালে মাছভাষাকে ঘুণা, তিনিই বাবু।

এই ইংরেজী-শিক্ষিত, পরান্থকরণপ্রিয়, স্বার্থসর্বক্ষ, মনুয়ুম্বহীন চাকুরীজীবী ভদ্র-সম্প্রদায়ের প্রতি বঙ্কিমের জ্বদয়ে ছিল
দারুণ বিভৃষ্ণা। মৃচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে বঙ্কিম এই
খেতাবধারী, খোসামৃদে, সাহেব-ঘেঁষা বাবু-সম্প্রদায়ের মুখোস
খুলে দিয়েছেন। কমিশনার সাহেবের দর্শনপ্রার্থী মুচিরাম
বাহির থেকে সাহেবের মুখে 'নিকাল দেও শালাকো' শুনে
যেখানে তুই হাতে সেলাম ক'রে বলছে 'বহুত খুব হুজুর।
হামারা বহিনকো খোদা জিতা রাখে'—সেখানে বঙ্কিম শিক্ষাভিমানী ভদ্র-সম্প্রদায়ের নৈতিক অধোগতির প্রতিই অন্ত্রলি
নির্দ্দেশ করেছেন। নিজের স্বদেশবাসী শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের
আাত্মসম্মানবোধের একান্ত দৈশ্য, মনুয়াথের একান্ত অভাব

তাঁকে অত্যন্ত বেদনা দিত। তাঁর ব্যঙ্গরচনাগুলির মধ্যে এই স্থতীত্র বেদনার প্রকাশ, তাঁহার হাসির পিছনে লুকিয়ে আছে চোখের জল।

বাস্ত্রের মধ্যে কোন সান্ত্রনাই নাই তিনি খুঁজে পাননি। সেখানে ছিল না কোনও আলো, ছিল না কোনও আশা, ছিল না কোনও আশা, ছিল না কোনও আশ্রয়। শুধু পুঞ্জীভূত অন্ধকার, দারিদ্র্যা, ক্লৈব্যা, অত্যাচার, স্বার্থপরতা, উভ্যমের, ঐক্যের, সাহসের এবং অধ্যবসায়ের একান্ত অভাব। দেশ-জননী তাঁর কাছে দেখা দিয়েছিলেন শীর্ণ মলিন মূর্ত্তিতে। পরাধীনতার গ্লানিকে বঙ্কিম মর্ম্মে মর্মে অমুভব করেছিলেন।

এই জন্মই কপালকুণ্ডলার মত নিছক সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে তাঁর প্রতিভা ক্ষান্ত থাকতে পারে নি। বিষর্ক্ষ, চদ্রশেখর, কৃষ্ণ-কান্তের উইল প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাস লিখেও তাঁর চিত্ত পরিতৃপ্তির আস্বাদ পায়নি। কঠিন বাস্তব তাঁকে ডাক দিয়েছিল শৃঙ্খলিত হতভাগ্য জাতিকে নৃতন ক'রে তৈরি করবার জন্ম লেখনীকে তরবারির মত ধারণ করতে। বাস্তবের সেই হুর্জ্জয় আহ্বানে তাঁর দৃপ্ত পৌরুষ সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে নি। আর সেই সাড়া দেওয়ার ফলেই রাজসিংহ, আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবীচৌধুরাণী, কৃষ্ণচরিত্র। নির্কীর্য্য, শতধাবিচ্ছিয়, কর্মকীর্তিহীন স্বদেশকে নবজীবনের প্রভাত-অরুণিমার মধ্যে জাগানোর জন্ম সাহিত্যকে আশ্রায় ক'রে তিনি দিকে দিকে প্রচার করতে লাগলেন শোর্য্যের আদর্শ,

ঐক্যের আদর্শ, দেশাত্মবোধের আদর্শ, আত্মসমানবোধের আদর্শ, মহুয়ত্বের আদর্শ। জনসাধারণের চিত্তে যতক্ষণ একটা বড় আদর্শকে স্বষ্টি করতে না পারা যায় ততক্ষণ গণতন্ত্র কেবল কথার কথা হয়ে থাকে। সাহিত্য জাতির মনে এই আদর্শকে সৃষ্টি করে। বঙ্কিম সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে তাই আদর্শ-প্রচারে ব্রতী হলেন।

অসামাশ্য প্রতিভার আলোকে বঙ্কিম দেখেছিলেন, এক-জাতীয়ত্ব ভিন্ন ভারতবর্ষের কল্যাণ নেই। ঐক্যের অভাবই ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করেছে—ঐক্যের প্রতিষ্ঠাই ভারতবর্ষকে নবজীবন দান করবে। এই এক্য আসবে জাতি-প্রতিষ্ঠার পথে। ভারতবর্ষে যদি কখনও জাতি-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় তবেই ভারতবাসীরা ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হবে। ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হ**'লে** জাতীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ কঠিন হবে না. আর ভারতবর্ষ যদি একবার স্বাধীনতালাভে সমর্থ হয়, তবে তার সকল তুঃখের অবসান ঘটবে। বঙ্কিম তাই ভারতবর্ষকে কলাণের মধ্যে, *भिन्मर्स्यात्र मर्स्या*, ब्लात्नित्र मर्स्या, भक्तित्र मर्स्या, व्यानरम्बत्र মধ্যে রূপান্তরিত দেখবার জন্ম দেশাত্মবোধের আদর্শকে প্রচার করবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। "ভারত-কলঙ্ক" নামক প্রবন্ধে বঙ্কিম তাঁর মনের কথা খুলে লিখেছেন। সেখানে আছে---

ইতিহাস-কীর্ত্তিত কালমধ্যে কেবল ছুইবার হিন্দু সমাজ মধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার মহারাষ্ট্রে শিবাজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল। তথন মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে আভূভাব হইল। এক আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ব্ব মোগল সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তক বিনষ্ট হইল।

ষিতীয়বারের ঐশ্রজালিক রণজিৎ সিংহ। ইন্দ্রজাল থালসা। জ্ঞাতীয়-বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হন্তগত হইল। পটুতর ঐশ্রজালিক ডালহৌসির হন্তে থালসা ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালা ইতিহাসে লেথা রহিল।

যদি কদাচিৎ কোনো প্রদেশখণ্ডে জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সম্দায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বন্ধ হইলে কিনা হইতে পারিত ?

এইখানেই পাই বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মূল স্ত্রটী। আনন্দমঠ লেখার নিগৃত রহস্থ—সমুদয় ভারতবর্ষকে কি একজাতীয়
বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না ? বাংলার সঙ্গে পঞ্জাবকে, মাজাজের
সঙ্গে আসামকে, বিহারের সঙ্গে গুজরাটকে, উড়িয়্যার সঙ্গে সিন্ধুকে
কি প্রীতির ছন্ছেগ্র বন্ধনে বেঁধে দেওয়া সম্ভবপর নয় ? বঙ্কিম
মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলেন, ছর্ভাগা ভারতবর্ষের মুক্তির পথ
মৈত্রীর মধ্য দিয়ে—affection shall solve the problem
of freedom yet. যারা পরস্পরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে
পারে, জয়লাভ তাদের অনিবার্য্য। একের জন্ম যেখানে হাজার
জন তাদের জীবনকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, সেখানে অকল্যাণ
আসতেই পারে না। বাঙালী, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী,
রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান যদি প্রোমের মধ্যে এক হয়ে যায়,

ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃঙ্গল ছিঁড়তে এক মুহূর্তের বেশী সময় লাগবে না।

কিন্তু ঐক্যের পথে, মিলনের পথে সর্ববাপেক্ষা বড় অন্তরায় আদর্শের অভাব। সেই আদর্শ কোথায় যার পতাকাতলে আমরা হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমবেত হ'তে পারি ? আমরা সকলের কথা কখনও ভাবিনি। আমরা ভেবে এসেছি কেবল নিজেদের কথা। আমাদের কল্পনা কেবল নিজের মুক্তিকে কেন্দ্র ক'রে তার চারদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে। আমরা চেয়েছি নির্বাণ নিজের আত্মার কল্যাণ কামনা ক'রে। নির্ববাণের উপর জোর দিতে গিয়ে বাস্তবের সমস্তাগুলিকে করেছি উপেকা। আমাদের বেদাস্ত-সাংখ্যাদি দর্শনগুলি আমাদের চিত্তকে বহির্জগতের সমস্তাগুলি থেকে সরিয়ে এনে তাকে করেছে অন্তমুখী। আমরা রুদ্ধদার দেবালয়ের কোণকে করেছি আশ্রয় এবং বৃহৎ জগতের বিশাল-চঞ্চল জীবনধারাকে করেছি অস্বীকার। ফ**লে** এসেছে দেশব্যাপী নিশ্চেষ্টতা। কর্মশক্তি ক্রমে ক্রমে পঙ্গুত্ব লাভ করেছে। ইহজগতে আমাদের বাঁচার মধ্যে এই সঙ্কীর্ণতার প্রকাশ দেখতে পাই পারিবারিক জীবনের প্রতি আমাদের অতাধিক আসক্তির ভিতরে। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের বাঁচতে শিথিয়েছি কেবল পরিবারের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রেখে। দেশাত্মবোধ, জাতীয় স্বাধীনতা—এ সব আইডিয়া আমাদের হাদয়ে কখনও প্রাধান্য লাভ করেনি। সাধারণ লোক ক্ষেত্তে খামারে কাজ করেছে, অবসর-সময়ে সতরঞ্চ, দাবা আর দশপঁচিশ খেলেছে, জমিদারকে খাজনা দিয়েছে, শানায়ের স্থারের মধ্যে ছেলের বৌ এনেছে আর মেয়েকে খণ্ডর বাড়ী পাঠিয়েছে, সদলবলে মেলায় গিয়ে সংসারের নিতা বাবহার্যা জিনিষ কিনেছে. কামার বাড়ীতে গিয়ে দা আর বঁটি গড়িয়েছে, খামারের ধান গোলায় তুলেছে, সন্ধ্যায় সন্ধীর্তনের রোলের মধ্যে দিবসের ছশ্চিস্তাকে ভূলেছে, উঠানে বেগুনের আর লঙ্কার চারা পুঁতেছে, পুকুরে মাছ ছেড়েছে, দোলের দিনে রং খেলেছে, রাত জেগে যাত্রা শুনেছে, পৌষ-সংক্রান্তির দিন পিঠাপুলি খেয়েছে, গ্রামস্থদ্ধ লোক পৌষল্যার আনন্দে মন্ত থেকেছে, জ্ঞাতি শত্রুর বিরুদ্ধে উৎসাহের সহিত দল পাকিয়েছে এবং সাধ্যমত সর্ববপ্রকার বিপদকে সয়ত্বে এড়িয়ে চলেছে। দেশের স্বাতন্ত্র্য থাকল আর গেল—এ নিয়ে কখনও তারা মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করেনি। কোনু রাজার আবির্ভাব ঘটল আর কোনু রাজার তিরোভাব ঘটল-এ-চিন্তা কোনোদিনই তাদের মনকে নাডা দেয়নি। "ভারতকলঙ্ক" প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন.

যথনই সমরলক্ষীর কোপদৃষ্টি-প্রভাবে হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছে তথনই হিন্দু সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই। কেন না, আর কাহার জন্ম যুদ্ধ করিবে? যথনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত বা অন্ম কারণে রাজ্যরক্ষায় নিশ্চেট হইয়াছেন, তথনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে। আর কেহ তাঁহার স্থানীয় হইয়া স্থাতন্ত্র্য-পালনের উপায় করে নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উত্যম হয় নাই।

'সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উপ্তম হয় নাই'—এই খানেই বিষ্কিম আমাদের অধঃপতনের মূল কারণটি আবিষ্কার করেছেন। আমাদের কয়না ওপারে ঘুরে বেড়িয়েছে কয়িত স্বর্গের নন্দনকাননে আর এপারে ঘুরে বেড়িয়েছে আমাদের পারিবারিক জীবনের সয়ীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে। আমরা আমাদের কয়নাকে কখনও বিরাট দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিতে শিখিনি আর এই কয়নাশক্তির দৈত্যের জন্মই আমাদের সর্ববাক্ষে আজ পরাধীনতার শৃদ্খলভার।

বিশ্বনিষ্ঠ প্রথম আমাদের চিত্তকে গৃহপ্রাচীরের গণ্ডী আর
নির্বাণ-কামনার স্ক্র স্বার্থপরতা থেকে মৃক্তি দিলেন স্থদেশের
বিশালতার মধ্যে, আমাদের দৃষ্টির অস্পষ্টতা দিলেন ঘুচিয়ে
আর আমাদের আঁখির সন্মুখে উদ্ঘাটিত করলেন দেশজননীর
রূপ। এই উদার নবজীবনের মধ্যে আমাদের চিত্তের যে
মৃক্তি—তারই সুর বেজে উঠেছে বন্দেমাতরমের অমর সঙ্গীতের
মধ্যে। মাৎসিনি যেমন ইটালিকে একরাজ্যভুক্ত করবার
জন্ম তার কানে দিলেন ইটালিয়ান রিপব্লিকের মহামন্ত্র,
বিদ্ধিম তেমনি একই দেশাত্মবোধের প্রেরণায় সারা ভারতবর্ষকে
অনুপ্রাণিত করবার জন্ম তার কানে শোনালেন বন্দেমাতরমের
গায়ত্রীগাথা। বিসমার্ক যেমন শতধাবিচ্ছিন্ন জার্মানীকে বেঁধে
দিলেন ঐক্যুস্ত্রে, বিশ্বমণ্ড তেমনি ভারতবর্ষে জাতি-প্রতিষ্ঠার
অগ্রদৃত। বঙ্কিম ভারতের বিসমার্ক।

বঙ্কিমচন্দ্র তার ঋষিদৃষ্টি দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন,

ভারতবর্ষকে তার অশেষ হুর্গতি থেকে মুক্ত করতে হ'লে সর্কারে চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব যদি জনসাধারণের চিত্তে দেশাত্মবোধ জীবন্ত হয়ে না ওঠে। পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে তার চিত্তকে মুক্তি দিয়ে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে স্বদেশের উদার বক্ষের মধ্যে। জন্মভূমির চরণপ্রান্তে শতধাবিভক্ত দেশকে ঐক্যের মধ্যে মেলাতে হবে। আর্ট নয়, নির্ববাণ নয়, খ্যাতি নয়, বিষয়-সম্পত্তি নয়, ছেলেমেয়ের বিবাহ নয়, পল্লীর নিভৃত বক্ষে আমবাগানের শীতলছায়ায় শাস্তির মধ্যে ডুবে থাকা নয়। দেশবাসীর চিত্তকে সকল ভাবনা থেকে সরিয়ে এনে সেখানে একটী মাত্র সর্ববগ্রাসী কামনার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সে কামনা হ'ল স্বদেশের মুক্তির কামনা। (তেত্রিশ কোটি নরনারীর হৃদয়ে হৃদয়ে একটা মাত্র প্রতিমাকে গ'ড়ে তুলতে হবে, সে প্রতিমা হ'ল জন্মভূমির স্বর্ণপ্রতিমা।) অমর উপন্তাস আনন্দমঠে মহেন্দ্রকে ভবানন্দ বলছেন.

আমরা অন্য মা মানি না। জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই,—
দ্বী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই
স্কুজলা, স্কুলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা শস্তুশামলা—

মহেন্দ্র সিংহের কর্ণে এই যে অমূল্য কথাগুলি ভবানন্দ একদা উচ্চারণ করেছিলেন, এই কথাগুলির মধ্যে বাংলা দেশ একদিন খুঁজে পেল তার নবপ্রভাতের উদ্বোধন-মন্ত্র। সেই মন্ত্র সমস্ত ভারতবর্ষ আজ একাগ্রচিত্তে জ্বপ করতে স্থক্ষ ক'রে দিয়েছে। বঙ্কিম নেই—কিন্তু ভবানন্দের মুখ দিয়ে যে বাণী তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তারই প্রতিধ্বনি ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বিরাট দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে ।

পারিবারিক জীবনের গণ্ডী থেকে বাঙালীর চিন্তকে মুক্ত করবার জন্ম তিনি যে এতখানি উদ্গ্রীব ছিলেন তার কারণ তিনি জানতেন দাম্পত্যপ্রেমের সঙ্কীর্ণতা দেশাত্মবোধের জাগরণের পথে সবচেয়ে প্রবল অন্তরায়। দেশাত্মবোধের কাজ হচ্ছে মান্থুয়কে বহু জনের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করা, তার চিন্তকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। দাম্পত্য প্রেম গুজনের মধ্যে সংসারকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়— বাসরঘরের তপ্ত কোটরের মধ্যে সে তৃতীয় ব্যক্তিকে স্থান দিতে একান্ত নারাজ। পারিবারিক জীবনে যারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অন্তরক্ত তারা বাহিরের মান্থুযুগুলিকে দ্রে ঠেলে রাখতে চায়। এই জন্মই আনন্দমঠের সন্তানদের জন্ম গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগের ব্যবস্থা।

সত্য। যতদিন না মাতার উদ্ধার হয় ততদিন গৃহধর্ম পরিত্যাগ করিবে ?

উভ। করিব।

সতা। ভাতাভগিনী ?

উভ। ত্যাগ করিব।

সতা। দারাস্ত?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। আত্মীয় স্বজন? দাসদাসী?

উভ। সকলই ত্যাগ করিলাম।

মানব-চরিত্রের তুর্ববলতার কথা বঙ্কিমের অজানা ছিল না।
এই জস্তই ইন্দ্রিয়জয় এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে না-বসা
সন্তানধর্ম্মের অপরিহার্য্য অক। মেয়েদের জীবনের প্রধান
লক্ষ্য হ'ল নীড় বাঁধা, পুরুষের কাজ সভ্যতাকে গ'ড়ে তোলা।
সেই কাজকে সফল করতে হ'লে নীড়কে আঁকড়ে থাকলে
চলে না। এই জন্তই দেখা যায়, যেখানে পুরুষের জীবনে
সভ্যতার এবং সংস্কৃতির দাবি প্রাধান্ত লাভ করেছে, সেখানে
নারীর প্রেমের দাবি গৌণ হয়ে গেছে। ফ্রয়েড তাঁর
Civilisation and its Discontents নামক পুস্তকে
সংস্কৃতির আর দাম্পত্য-প্রেমের এই ছন্দ্রের কথা স্থাম্পষ্টভাষায়
বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,—

Since man has not an unlimited amount of mental energy at his disposal, he must accomplish his tasks by distributing his libido to the best advantage. What he employs for cultural purposes he withdraws to a great extent from women and his sexual life; his constant association with men and his dependence on his relations with them even estrange him from his duties as husband and father.

মান্থবের মনে শক্তির একটা সীমা আছে। এই জ্বস্তই তাকে কোন বড় কাজ করবার জন্ম যখন শক্তি ব্যয় করতে হয় তখন নারী এবং যৌন জীবনের দিকে তার মন দেবার অবসর থাকে না। একটা মনকে আর কত দিকে দেওয়া যায় ?

স্বামীর আর পিতার কর্ত্ত্য পুরাপুরি পালন কর্তে গেলে বহু মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সময় থাকে না, আর রহুৎ জগৎ থেকে যে মানুষ বিমুখ হয়ে থেকেছে মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডারে তার দানের পরিমাণ কখনও বেশী হ'তে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর হুর্বলতা কোথায় তা খুব ভাল করেই বুঝেছিলেন। আমাদের হুর্বলতা আমাদের ঘরের মায়ায়। ঘরের প্রতি অত্যধিক মায়া, ভায়ের মায়ের অত্যধিক স্নেহ আমাদের চিত্তে দেশাত্মবোধের উন্মেষকে যে ঠেকিয়ে রেখেছে, মর্ম্মে মর্ম্মে বঙ্কিম তা উপলব্ধি করেছিলেন আর সেই জন্মই বাঙ্গালীকে কুটারের আঙিনা থেকে টেনে এনে তাকে মুক্ত পথের বুকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার জন্ম তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না।

কিন্তু স্বাধীনতাকে লাভ করতে হ'লে কেবল ঘরের মোহকে ভাঙলেই যথেষ্ট হবে না। পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তিলাভ দেশাত্মবোধের অপরিহার্য্য অঙ্গ সন্দেহ নাই—কিন্তু দেশকে আপনার করতে হ'লে শৌর্য্যও চাই। যারা বলহীন তাদের জন্ম মুক্তির স্বর্গ নয়। স্বাধীনতা আসে শক্তি-সাধনার পথে, অত্যাচারের অবসান ঘটায় সাহস এবং

বীর্যা। বাঙালীর এই শক্তিসাধনার পথে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় সৃষ্টি করেছে আমাদের ধর্ম। যে দিন থেকে আমরা ভগবানের শিরে শিখীপুচ্ছ আর হাতে মোহন বাঁশী দিয়ে তাঁর মধুর রূপের উপাসনায় পক্ষপাতিত্ব দেখাতে আরম্ভ করেছি— সেই দিন থেকে আমাদের জীবনে ক্লৈব্যের পালা স্থরু হয়েছে। আমরা শক্তির পথ ছেড়ে দিয়ে প্রেমের পথ ধরেছি, আর প্রেমের সাধনা করতে করতে অপদার্থ হয়ে গেছি। বহিঃশক্র এসে আমাদের আক্রমণ করেছে, আমাদের অধিকারে হাত দিয়েছে অপমানের মধ্যে টেনে এনেছে। আমরা খেয়ে কিল চুরি করেছি আর বৈষ্ণব ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে অহিংসার মুখোস প'রে আমাদের ক্লৈব্যকে লুকিয়ে রেখেছি। কি কুক্ষণেই যে চৈতন্তদেব প্রেমের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন! প্রেম শক্তিমানের ভূষণ, তুর্বলের কলঙ্ক। যেখানে শৌর্য্য নেই সেখানে অহিংসা হ'ল ক্লৈব্যের পরিচয়। কিন্তু শৌর্য্য সেখানে আসবে কেমন ক'রে যেখানে ভগবান মানুষের কাছে দেখা দিয়েছেন কেবল প্রেমের ঠাকুর হয়ে, যেখানে তিনি কেবল স্থুন্দর ?

বঙ্কিম তাঁর স্বদেশবাসিগণের সম্মুখে স্থাপন করলেন ভগবানের প্রচণ্ড-মনোহর রূপ—যেরূপে তিনি দণ্ডধারী হয়ে শাসন করেন আর মৃত্যুকে বিকীর্ণ করেন দিকে দিকে। তিনি ভগবানের শক্তিময় রূপকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর দেশবাসী সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয়মন্দিরে। যারা শক্তিহীন

কাপুরুষ তাদের কাছে Christian Ideal প্রচার করা অর্থহীন। Nothing is worthwhile unless it is strong, neither good nor evil. বৃদ্ধিম তাই দেশবাসীর কাছে বৈষ্ণব ধর্মের যে ব্যাখা উপস্থিত করলেন তার মধ্যে রয়েছে শক্তির বাণী। মহেন্দ্র যখন বললে 'বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম' তখন সত্যানন্দ সে কথার উত্তরে যা বলেছিলেন, নৃতন বাংলা তার মধ্যে পথের আলো খুঁজে পেয়েছে। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলেছিলেন—

'সে চৈতগুদেবের বৈষ্ণব। নান্তিক বৌদ্ধর্শের অন্থকরণে যে বিক্বত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্শের লক্ষণ ছষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেননা, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা; দশবার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণাকশিপু, মধুকৈটভ, মূর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা, আর সম্ভানের ইষ্টদেবতা। চৈতগুদেবের বৈষ্ণবধ্দ প্রকৃত বৈষ্ণবধ্দ নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। চৈতগুদেবের বিষ্ণু প্রেমময় কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহে—তিনি অনস্তশক্তিময়।

বৈষ্ণব ধর্মের এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বঙ্কিম দিলেন তাঁর স্বদেশকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা। নীটশে এক দিন জার্মাণীকে এই শক্তিমন্ত্র শুনিয়ে তার অন্তরে জাগিয়েছিলেন পৌরুষের প্রতি তুর্ববার অনুরাগ। খ্রীষ্টের অহিংসার আদর্শকে ভেঙে ফেলে নীটশে নব্য জার্মানীর চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শক্তির আদর্শ তাঁর Will to Powerএর বাণী উচ্চারণ ক'রে। সে আদর্শ জার্মাণীকে দিয়েছে ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য। বঙ্কিমও নীট্শের মতই বাঙালীর চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ক্ষত্রিয়ের পৌরুষের পৌরুষের আদর্শ, আর সে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ম তাঁকেও ভাঙতে হয়েছে বৈষ্ণব ধর্মের ত্র্বল প্রেমের বিকৃত আদর্শকে। বঙ্কিম বাংলাদেশের কানে শুনিয়েছেন এমন অগ্নিবচন যা তাকে ক্লৈব্যের গ্রাস থেকে মৃক্ত ক'রে অমৃতের পথে পরিচালিত করেছে। বঙ্কিমের প্রতিভার এই দিকটার কথা উল্লেখ ক'রে স্বর্গীয় রামেক্রস্থন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন,

কশ্বরের ঐশ্বর্যমণ্ডিত মূর্ত্তি ভারতবর্ষের উপাদক-সম্প্রাদায়ের সম্পূর্ণ তৃথ্যি জন্মাইতে পারে নাই; ভারতবাসী ঐশ্বর্যের অপেক্ষা মাধুর্যের উপাদনায় পক্ষপাতিত্ব দেখাইবে, ইহাতেও বিশ্বিত হইব না। বিষ্কমচন্দ্র মহাভারত-সাগর মহন করিয়া যে মূর্ত্তিকে স্বদেশবাসীর সম্মুথে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুগধর্ম-প্রবর্তকের মূর্ত্তি, তাহা ধর্মরাজ্য-সংস্থাপকের মূর্ত্তি—ধর্মের সহিত অধর্মের সংঘর্ব উপস্থিত হইলে যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তিনি সম্পূত হন উহা সেই মূর্ত্তি; রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়া যিনি রাষ্ট্রক্ষা করেন উহা তাঁহারই মূর্ত্তি; লোকস্থিতির অমুরোধে যিনি নির্ব্বিকার ও নিক্ষক হইয়া বস্তম্বরাকে শোণিতক্লিয় দেখিয়া থাকেন, উহা তাঁহারই মূর্ত্তি। বিষম্বচন্দ্রের আননদমঠে আর বিষম্বচন্দ্রের ক্ষক্রচরিত্রে আমরা এই যুগধর্ম-প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট চেষ্টা দেখিতে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন নৃতন স্বাধীন ভারতবর্ষকে স্থষ্টি

করবার জন্ম অন্থায়ের ধ্বংসের প্রয়োজন আছে। পুরাতনের মৃত্যুর পথে আসে নবজীবনের সমারোহ। সেই পুরাতনকে, সেই অমঙ্গলকে, সেই নিষ্ঠুর অন্থায়কে আর হুর্নীতিকে ভাঙতে গেলে ভগবানের বংশীধারী প্রেমিক রূপের উপাসনা করলে হবে না। বৃন্দাবনের রাধিকামোহন কৃষ্ণ-ঠাকুরটিকে বঙ্কিম তাই আনন্দমঠে স্থান দেন নি। তিনি আবাহন গেয়েছেন সেই কুরুক্তেরে জ্রীকৃষ্ণের যিনি শক্তিময়, যিনি ইল্রের বজ্রে, যিনি সর্ববগ্রাসী বন্থায়, যিনি হুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, যুদ্ধে আর ভূমিকস্পে, যিনি গড়বার জন্ম বজু দিয়ে অন্থায়কে ভাঙেন। বঙ্কিম বিবেকানন্দের মতই ভারতবর্ষের কানে দিয়েছেন শৌর্য্যের বাণী। বঙ্কিম বাংলার নীট্শে।

স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে আর একটা আদর্শ ওত-প্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সে আদর্শটি হ'ল সাম্যের আদর্শ। স্বাধীনতার যেমন প্রয়োজন, সাম্যেরও তেমনি প্রয়োজন। বিদ্ধিম এই সাম্যের আদর্শকেও জয়ী করেছেন তাঁর লেখায়। বিদ্ধিম লিখেছেন,

বড়লোকে ছোটলোকে এ প্রভেদ কিসে? রাম বড়লোক, যত ছোটলাক কিসে? ত্যান করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্বস্থ শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, স্বতরাং ছোটলোক; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধনসঞ্চয় করিয়াছে, স্বতরাং রাম বড়লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মাহ্নয়, কিছ তাহার প্রণিতামহ চৌর্যুবঞ্চনাদিতে স্থাক্ষ ছিলেন; মনিবের সর্বস্থাপহরণ

করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়া-চোরের প্রপৌত্র, স্থতরাং সে বড়লোক। যত্র পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার থাইয়াছে—স্থতরাং সে ছোটলোক। অথবা রাম কোনও বঞ্চকের কল্পা বিবাহ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে সে বড় লোক। রামের মাহাজ্যের উপর পুশার্ষ্টি কর।

বৃদ্ধিম কখনও ধনের আভিজাত্যকে সন্মান দান করেন নি। বাদের টাকা আছে কিন্তু চরিত্র নেই, কর্মদক্ষতা নেই, তাদের প্রতি বৃদ্ধিমের বিতৃষ্ণা যে কি স্থতীব্র ছিল, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে তার অজস্র প্রমাণ আছে। অর্থের প্রাচুর্য্যের মাপকাঠি দিয়ে তিনি যেমন মামুষের মূল্য নির্দ্ধারণ করতেন না, কুলমর্য্যাদাও তেমনি তার কাছে মামুষের মূল্য-বিচারের ক্ষিপাথর ছিল না। বূর্ণ-বৈষম্যকে ধন-বৈষম্যের মতই তিনি অক্রজার চোখে দেখতেন। ভারতবর্ষের অবনতির একটী মূল কারণ তিনি দেখেছিলেন বর্ণ-বৈষম্যের মধ্যে। তার পর নারী-পুরুষের যে বৈষম্য সেই বৈষম্যকেও তিনি সমর্থন করেন নি।

মন্থয়ে মন্থয়ে সমানাধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মন্থয়জাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়-সঙ্কত।

এ-কথা বঙ্কিমের কথা। বঙ্কিম যেমন স্বাধূীনতা-মন্ত্রের উপাসক ছিলেন, সাম্যু-মন্ত্রেরও তেমনি উপাসক ছিলেন। তাঁর "সাম্য" প্রবন্ধটি পড়লেই বোঝা যাবে মানুষকে তিনি কতখানি ভাল বাসতেন এবং কাঞ্চন-কৌলিন্তের প্রতি তাঁর কতখানি ঘুণা ছিল। বিদ্ধিম আজ স্থাদ্রে, কিন্তু মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁর আরন্ধ সাধনা আজ সমস্ত ভারতবর্ধের সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর একাকী কণ্ঠের উচ্চারিত বন্দেমাতরম্ আজ সমস্ত ভারতবর্ধের গায়ত্রী মন্ত্রে পরিণত হয়েছে। জন্মভূমিকে মুক্ত দেখবার যে নিবিড় আকাঙ্খা এক দিন তিনি আপন অন্তরে অনুভব করেছিলেন, সে আকাজ্ঞা আজ অগণিত মনে বাসা নিয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ধের যে স্বপ্ন দেখে কতদিন তাঁর চিত্ত পুলকের আতিশয্যে উচ্ছুসিত হয়ে উঠেছে—সেই স্বপ্ন আজ সমস্ত ভারতবাসীর স্বপ্ন। বিশ্বমের অমর্থ্ব এইখানেই!

## বন্দেমাতরম্

## श्रिष विश्वियाज्ञ

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের গোড়ার দিকটায় রস-চর্চচার প্রাধান্ত। বিষরকে আর তুর্গেশনন্দিনীতে, চক্রশেখরে আর কৃষ্ণকান্তের উইলে, কপালকুগুলায় আর রজনীতে যে বঙ্কিমের পরিচয় পাই আমরা—সে বঙ্কিম আর্টিষ্ট বঙ্কিম। আর্টিষ্ট বঙ্কিম বাঙালীকে হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন, বিশ্বয়ে বিমুগ্ধ করেছেন। রসস্রস্তার আড়ালে আর একজন বঙ্কিমকে আমরা দেখতে পাই—যিনি ছিলেন সমাজসংস্কারক। এই সমাজসংস্কারক, শিক্ষক বঙ্কিম পরপুরুষের অন্থরাগিণী শৈবলিনীকে নরকের বিভীষিকা দেখিয়েছেন, চরিত্রহীনা রোহিণীস্থন্দরীর মৃত্যু ঘটিয়েছেন গোবিন্দলালের হাতে, অভিমানিনী ভ্রমরার সাজানো বাগানখানিকে ভরিয়ে ফেলেছেন আগাছায়, কৃষ্ণকাস্তের অপরাধী ভাতুষ্পুত্রকে দগ্ধ করেছেন অন্থতাপের তুষানলে, বালবিধবা কুন্দনন্দিনীর হাতে তুলে দিয়েছেন বিষের বটিকা। রসশিল্পী বঙ্কিম থেকে শিক্ষক বঙ্কিমকে পৃথক ক'রে দেখবার উপায় নেই। প্রতিভার যাত্ন সৌন্দর্য্যকে করেছে মঙ্গলের বাহন। উপস্থাসের জগতে সৌন্দর্য্যকে সহায় ক'রে কল্যাণের এই জয়যাত্রা নৃতন নয়। মনে রাখতে হবে লোকশিক্ষার জন্ম আদর্শ-স্থষ্টি সাহিত্যের একটা বড় কাজ। টলষ্টয় এ্যানা

কেরেনিনা লিখে যা করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল আর বিষরক লিখে তাই করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

বিষ্কিচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের শেষের দিকটায় কিন্তু রসচর্চ্চার প্রাধান্ত অল্পই। আনন্দমঠের বিষ্কিম কপালকুগুলার বিষ্কিম থেকে স্বতন্ত্র। তুর্গেশনন্দিনীর বিষ্কিমকে আমরা রাজসিংহের বিষ্কিমের সঙ্গে একপর্য্যায়ভুক্ত করতে পারিনে। বিষর্ক্ষের বিষ্কিমচন্দ্র আর কৃষ্ণচরিত্রের বিষ্কিমচন্দ্র কখনোই এক নয়। বিষ্কিম তাঁর সাহিত্য-জীবনের আদিপর্কের যে দৃষ্টি নিয়ে উপত্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, সে হ'চেছ ইন্দ্রিয়-সংযম ও সামাজিক কল্যাণের আদর্শ।

এই সামাজিক কল্যাণের আদর্শকে জয়যুক্ত করবার জন্মই বিশ্বিম সৃষ্টি করলেন—গোবিন্দলাল আর রোহিণীকে, প্রতাপ্ আর শৈবলিনীকে, নগেন্দ্র আর সূর্য্যমুখীকে, আয়েষা আর চন্দ্রশেখরকে। যৌনজীবন উচ্চ্ছ্রল হ'লে, ব্যভিচারকে প্রশ্রম দিলে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কি সর্ববনাশ ঘ'টে থাকে তা দেখানোর জন্মই বিশ্বিম লিখেছিলেন বিষর্ক্ষ আর কৃষ্ণকাস্তের উইল। চন্দ্রশেখরও এই উদ্দেশ্যেই লেখা।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা বাড়ে—অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিমারও পরিবর্ত্তন হয়। সকলের অবশ্য হয় না। বঙ্কিমেরও দৃষ্টিভঙ্গিমার মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা দিলো। নৃতন দৃষ্টি নিয়ে দেখলেন তিনি বাস্তবের কদর্য্যমূর্ত্তি। দিকে দিকে অজ্ঞতার অন্ধকার; মানুষ খেতে না পেয়ে বনের শাক- পাতা খায়; বস্ত্রের অভাবে অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় দিন যাপন করে। স্বদেশ বঙ্কিমের কাছে দেখা দিলো কালীর মূর্ত্তি ধারণ ক'রে। আনন্দমঠে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে কালীমূর্ত্তি দেখিয়ে বলেছেন,—

"কালী—অন্ধকারসমাচ্চন্না কালিমামনী। হুতসর্বস্ব, এই জন্ম নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বব্রেই শ্মশান, তাই মা কন্ধালমালিনী। আপনার শিব আপনার পায়ে দলিতেছেন—হায় মা।"

সত্যানন্দের চোখ দিয়ে বঙ্কিম দেখলেন সমস্ত দেশটা শ্মশানের মতো, আর সেই শ্মশানে যারা বিচরণ করে তারা এক একটি জীবস্ত নরকন্ধাল। এই জীবস্ত নরকন্ধালগুলির দিকে চেয়ে বঙ্কিমের হৃদয় হায় হায় ক'রে উঠলো। সর্বালক্ষার-ভূষিতা, হাস্তময়ী, জগজাত্রীরূপিণী মাতৃভূমির এ-কি শীর্ণ-মলিন মূর্ত্তি! হুর্ভাগা স্বদেশের সকরুণ ছবিখানি তাঁর সমগ্র অন্তরকে অধিকার ক'রে বস্লো। আর কোনো চিস্তা নয়। চিস্তার একমাত্র বিষয় হ'য়ে দাঁড়ালো—জন্মভূমির অপরিসীম হৃঃখদৈশ্য। ব্যাছ্র যেমন ক'রে তার শিকারকে অমুসরণ করে —তেমনি ক'রে মাতৃভূমির কন্ধালমূর্ত্তি বঙ্কিমকে অমুসরণ করতে লাগলো।

এই social imagination তীব্র হ'য়ে উঠলে শাস্তি থাকে না জীবনে। শাস্তি ততক্ষণই—যতক্ষণ বাস্তবের দিকে পিছন ফিরে থাকি। খেতে বসেছি যথন সবাই মিলে, তখন যদি কেউ প্রত্যেকের আসনের পিছনে দাঁড় করিয়ে দেয় এক একজন ক্ষ্বিত, অস্থিচর্ম্মসার মানুষ—খাওয়ার আনন্দ নিমেষে পণ্ড হ'য়ে যায়, ভোজন ছেড়ে পালাবার আমরা পথ পাইনে। অথচ আমাদের ঘরের দেওয়ালের বাহিরেই দেশের বিরাট শাশান প'ড়ে রয়েছে—তার সহস্র সহস্র জীবস্ত নরককাল নিয়ে। কয়েক প্রস্থ ইটের পদ্দা ভেদ ক'রে আমাদের দৃষ্টি যে তাদের কাছে গিয়ে পৌছায় না—তার কারণ আমাদের কল্পনা-শক্তির দৈন্ত, আমাদের social imagination-এর অভাব।

বাস্তব যেখানে তুঃখ-বেদনা নিয়ে কল্পনাকে খুব জ্বোরের সঙ্গে নাড়া দেয়, সেখানে হৃদয়বান মানুষের পক্ষে কেবল রসচচ্চ য়ি নিমগ্ন থাকা অসম্ভব। চোখের সামনে ক্ষুধিত মানুষের শীর্ণ মুখচ্ছবি যেখানে অত্যন্ত জীবন্ত হ'য়ে ওঠে, সেখানে সাহিত্যিকের কাছে যৌনজীবনের সমস্থাও কখনো একাস্কভাবে বড় হ'য়ে দেখা দেয় না। উদরে যেখানে অন্ন নেই, দেহ যেখানে অন্ধিউলঙ্গ—সেখানকার সমস্তা তো ঈশ্বরকে জানা না-জানার সমস্তা নয়, ইন্দ্রিয়-জয়েরও সমস্তা নয়; সেখানকার সবচেয়ে বড সমস্তা হ'লো মানুষকে বাঁচানোর সমস্তা। বাঁচলে তবে তো মানুষ ধর্ম করবে, বেলান্ত পড়বে, সৌন্দর্য্য-সাধনায় ব্রতী হবে এবং নৈতিক জীবনকে উন্নত ক'রে তুলবার অবসর পাবে। সৌন্দর্যা-সৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা কত খ্যাতনামা সাহিত্যিক জীবনের পুষ্প-বিছানো পথে চলতে চলতে সহসা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে বাস্তবের নিষ্ঠুর শ্বশানকে, কানে শুনেছে নিখিলের হাহাকার। সেই শাশানের সামনে মর্শ্বের গভীরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি মাত্র ত্বর্বার প্রশ্ন
What Then Must We Do? আর্টিষ্টকে পিছনে রেখে
এগিয়ে এসেছে ফিলজফার। রসশিল্পী তার বাঁশি নামিয়ে
রেখে তুলে নিয়েছে পাঞ্চজন্ত। সৌন্দর্য্যের পূজারীর হাতে
তুলে উঠেছে স্বাধীনতার জয়ধ্বজা। আইডিয়ায় প্রাধান্তের
কাছে আর্ট মেনেছে পরাজয়। রসশিল্পীর সাহিত্য-জীবনে
স্বরু হয়েছে নৃতন অধ্যায়।

প্রথম শ্রেণীর বহু শিল্পীর সাহিত্য-সাধনার ধারা রসচর্চ্চার খাতকে বৰ্জন ক'রে সহসা নৃতন খাতে প্রবাহিত হ'তে আরম্ভ ক'রেছে—বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে এর প্রমাণ আছে প্রচুর। একটি বড় নজির হচ্ছে—টলপ্টয়ের সাহিত্য-জীবন ৷ তাঁর War and Peaceএর মত উপক্রাস সাহিত্যে বিরল আর এই উপন্যাসখানিতে রসেরই প্রাচুর্য্য। কিন্তু অতুলনীয় উপত্যাস দিয়ে স্থুক হোলো যাঁর শিল্প-সাধনা—তাঁর সাহিতা-সাধনাকে তিনি সমাপ্ত করলেন What Then Must We Do ? এর মত বই লিখে—যার মধ্যে রসকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে তত্ত্ব। বাস্তবের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা ইউরোপের অতুলনীয় ঔপত্যাসিককে রসচর্চ্চার পথ থেকে টেনে নিয়ে এল আইডিয়া প্রচারের ক্ষেত্রে। মস্কো শহরের অপরিসীম তুঃখ-দৈত্যের সঙ্গে স্থগভীর পরিচয় টলষ্টয়ের চিত্তে আনলো বিপ্লব—তাঁর মনের আকাশকে কালো করে তুললো বিষাদের পুঞ্জীভূত মেঘে। কি ক'রে মানুষকে। মানুষের মতো ক'রে

বাঁচানো যায়—এই সমস্থা টলষ্টয়ের জীবনে দাঁডালো প্রধান সমস্তা হ'য়ে। আর্টিষ্ট ধীরে ধীরে বিদায় নিলো, মানব-প্রেমিকের অঞাবিকৃত কণ্ঠে আমরা শুনতে পেলাম প্রতিবাদের স্থর-প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বর, আমরা চলতি ভাষায় যাকে দয়া বলি, উপচিকীর্যা বলি—ভারই কপটভার ও অসারতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্থর। টলপ্টয়ের বেলায় দৃষ্টি-ভঙ্গিমার যে পরিবর্ত্তন দেখলাম, রাস্কিনের বেলাতেও তাই। সাহিত্য-জীবনের আদিতে রাস্কিন সৌন্দর্য্য-সাধনায় ব্রতী, আর্টের তিনি একজন প্রথিতয়শা সমঝদার। পরবর্তী যুগের রাস্কিন স্বতন্ত্র মানুষ। মানুষের হঃখ-দৈন্য তাঁর অস্তরে এনেছে বিপ্লব আর তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে সাম্যের জয়ধ্বনি। টলষ্টয় যেমন তাঁর অভিজ্ঞতাকে ভাষা দিয়েছেন What Then Must We Do ৰ নামক পুস্তকে, Unto This Laste তেমনি রান্ধিনের অভিজ্ঞতাকে করেছে প্রকাশ I যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে টলষ্ট্রয়ের সাহিত্য-জীবনে, রাঙ্কিনের সাহিত্য-জীবনে—সেই পরিবর্ত্তনকেই আমরা দেখতে পাই আনাতোল ফ্রাঁসের আর রোমা রুঁল্যার. অল্ডাস হাক্সলির আর বার্ণার্ড **শ'**রের সাহিত্য-সাধনায়। রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফের মধ্যে রসের আধিকা। তাঁর Soul Enchanted এর প্রথম তিন খণ্ডের মধ্যেও আর্টই প্রাধান্ত লাভ করেছে। কিন্তু শেষ তিন খণ্ডের মধ্যে অর্থাৎ 'The Death Of The World,' 'The Combat' এবং 'Via Sacra'তে বসের প্রাধান্তার চেয়ে বেশী ক'রে প্রকাশ পেয়েছে

আইডিয়ার প্রাধান্ত। রসশিল্পী রল্টার হাতে তুলে উঠেছে যোজার জয়ধ্বজা—ক্যাসিজ্মের অত্যাচারের আর অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করেছেন সংগ্রাম। অলডাস্ হাক্সলির Ends and Means রসশিল্পীর জীবনে এই পরিবর্ত্তনেরই স্টুচনা করে। তিনি শিল্পীকে পিছনে রেখে Ends and Meansএ দেখা দিয়েছেন—বিংশশতাব্দীর বর্ববর্ষতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে। ইউরোপের দেশে দেশে যখন তরবারির ঝঞ্চনা আর সৈনিকের কুচকাওয়াজ, উড়োজাহাজের বোমায় আর কামানের গোলায় যখন সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটতে বসেছে—তখন তো রসচর্চার সময় নয়। তখন সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রে বর্ববরতার বিরুদ্ধে অভিযান করবার সময়।

জীবনের নৃতন নৃতন অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে আনে বিপ্লব। এই মানসিক বিপ্লব প্রকাশ পায় সাহিত্যে। দৃষ্টিভঙ্গিমার মধ্যে যখন পরিবর্তন আসে—সাহিত্য-সাধনার ধারাও তখন নৃতন পথে প্রবাহিত হয়। একথা যেমন টলষ্টয়ের আর রোমা রল্যার, রাক্ষিনের আর হাক্সলির বেলাতে সত্য—বঙ্কিমচন্দ্রের বেলাতেও তেমনি সত্য। আগেই বলেছি, বঙ্কিমের জীবনে এমন একটা দিন এলো—যখন তার মাতৃভূমির অবর্ণনীয় হঃখ্র্ছদিশা একান্ত সত্য হয়ে দেখা দিলো তার কাছে। অহরহ তার মনের মধ্যে জাগতে লাগলো হৃতস্ব্রিষ্ঠ, ধূল্যবলুষ্ঠিত স্বদেশের অঞ্চসজল মানসূর্ত্তি। মস্কোর হুর্ভাগা নরনারীর

क्रर्नर कः श्रेरिएक इति जन्छरात्र मरनत मरश श्रेश्च काणिराइ हिन, What Then Must We Do ! এই একই প্রশ্ন বঙ্কিমের মনেও জেগে উঠলো ভারতবর্ষের হুরবস্থা দেখে। কি করা যায় ? কেমন করে জন্মভূমির ম্লানমুখে ফিরিয়ে আনা যায় ভৃপ্তির হাসি ? কেমন ক'রে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এশ্বর্য্যের শিখর-দেশে ? তার অন্নহীন, বস্ত্রহীন, নিরক্ষর মানুষগুলিকে কেমন ক'রে আবার বাঁচানো যাবে মনুয়াছের মহিমার মধ্যে ? নগেল্রের মতো, গোবিন্দলালের মতো, শৈবলিনীর মতো যে সব তুর্ভাগা নরনারী আত্মসংযমের আদর্শকে : ভূলে গিয়ে ছর্নীতির পঙ্কিল পথে পা বাড়িয়েছে, তাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের শোচনীয় পরিণতির ছবি এঁকে জাতির চিত্তে সংযমের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই কিন্তু তার চাইতেও বেশী প্রয়োজন আছে স্বদেশের নিরন্ন মানুষগুলিকে বাঁচাবার। চোখের সামনে অন্নাভাবে তারা যে তিলে তিলে মরে যায়! নীতির প্রশ্ন বড, কিন্তু তার চাইতেও বড প্রশ্ন হচ্ছে বাঁচার প্রশ্ন। গোবিন্দলালের পাপে ভ্রমরের সাজানো বাগান শুকিয়ে যায়—এ দৃশ্য হঃসহ, কিন্তু আরও ত্বঃসহ হ'চ্ছে ভারতবর্ষের সাতলক গ্রামের কোটা কোটা চলস্ত নরকল্কালের ছবি। নগেল্রের প্রনীতির ফলে সূর্য্যমুখীর সোনার সংসার রসাতলে যেতে বসেছে—এ চিত্র মর্মন্ত্রদ. কিন্তু আরও মর্মান্তদ হ'চ্ছে মাতৃকোলে রোরুগুমান ক্ষুধাতুর শিশুদের ক্রন্দন-ধ্বনি। শৈবলিনীর অপরাধে চন্দ্রশেখরের

দাম্পত্য জীবন যেখানে অভিশপ্ত, সেখানে আমরা তুঃখ পাই; আরও তুঃখাপাই যখন দেখি, অজ্ঞতার আর ভীরুতার অভি-শাপ কোটী কোটী মান্থযের চিত্তকে রেখেছে পঙ্গু ক'রে।

উপস্থাসে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-জয়ের আদর্শকে জয়ী ক'রে বিশ্বিমের চিত্ত আর তৃপ্তি খুঁজে পেলো না। নতুন আদর্শ তাঁর হৃদয়কে অধিকার ক'রে বসলো—জয়ভূমিকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার আদর্শ। নতুন ভারতবর্ষকে গড়তে হবে—যে ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্যে দীপ্ত, জ্ঞানে সমুজ্জল, শোর্য্যে অপরাজেয়! ভাবী ভারতবর্ষর জ্যোতির্শ্বয়ী মূর্ত্তিকে কল্পনা ক'রে অশ্রুগদগদ কপ্তে সত্যানন্দ মহেন্দ্রসিংহকে বলছেন,

"দশভূজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেক্স পৃষ্ঠবিহারিণী—
দক্ষিণে লক্ষী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিভা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী
কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, এসো আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।"

ন্তন ভারতবর্ষের এমন অনবছ আদর্শ আর কি কারও লেখায় ফুটে উঠেছে এত জীবস্ত হ'য়ে? বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার ভারতবর্ষে লক্ষ্মী-সরস্বতীর অপূর্ব্ব মিলন ঘটেছে। সেখানে প্রত্যেকটি গৃহে অন্ধবস্ত্রের প্রাচুর্য্য—প্রত্যেকটি মান্ধ্রের মন সংস্কৃতির শুভ্র আলোকে দেদীপ্যমান। সেখানে দারিদ্রা নেই, সেখানে অজ্ঞতা নেই। জাতিকে গৌরবের উচ্চ শিখরে বেঁচে থাকতে হ'লে সম্পদ এবং সংস্কৃতি ছাড়া আরও কিছুর প্রয়োজন; মান্থুবগুলিকে শক্তিমান হ'তে হবে। যারা তুর্বল, তারা আত্মরক্ষায় অক্ষম। এই জন্মই বঙ্কিম লক্ষ্মী-সরস্বতীর পাশে বলরূপী কার্ত্তিকেয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্কিমের ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল যে স্বদেশ—সেখানে মানুষ একদিকে যেমন দারিদ্র্য থেকে মুক্ত, আর একদিকে তেমনি ভয় থেকে মুক্ত; একদিকে তারা যেমন সংস্কৃতির অধিকারী, আর একদিকে তেমনি তারা পৌরুষের গরিমায় দৃপ্ত। মরতে যারা ভয় পায়, তারা মাতৃভূমিকে রক্ষা করবে কেমন ক'রে?

"এই মা যা হইবেন। দশভূজ দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধ্রপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শক্র বিমর্দ্ধিত, পদাশ্রয়ী বীরকেশরী শক্র-নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্ভূজা"—বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদগদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন।

এ কান্না সত্যানন্দের কান্না না বঙ্কিমের কান্না ? ভাবী ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তিকে ধ্যান ক'রে পুলকের আতিশয্যে বঙ্কিমের নয়নযুগল কতদিন অশ্রুসজল হ'য়ে উঠেছে! কতরাত্রির নীরব অন্ধকারে নিঃশব্দে তিনি কেঁদেছেন স্বদেশের সেই রূপকে কল্পনা ক'রে যেখানে মানুষগুলি খেতে পাচ্ছে ছ'বেলা পেট ভ'রে, যেখানে তাদের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত এবং পৌরুষ অম্লান।

কিন্তু কেমন ক'রে জন্মভূমির এই জ্যোতির্ময় ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করা যায় ? বঙ্কিম বললেন—তার জন্ম প্রথম চাই দেশাত্মবোধের জাগরণ। হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে জন্মভূমির প্রতিমাকে—"তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

মহেন্দ্র গদগদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা'র এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব ?"

সত্যানন্দ উত্তর দিলেন, "যবে মা'র সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে।"

আমাদের চেতনায় জন্মভূমি তো কখনো জীবস্ত হয়ে দেখা দেয় নি! মাতৃভূমিকে আমরা কখনো তেমন ক'রে মা ব'লে ডাকিনি। ইংরেজ রুটিশ ব'লে আপনার পরিচয় দিতে গর্বব অমুভব করে; জাপানের লোকে আপনার পরিচয় দেবার সময় সর্ববার্থে বলে—আমি জাপানী, ফ্রান্সের লোকে বলে— আমি ফরাসী, জার্মানীর লোকে বলে—আমি জার্মান। আমরা তো নিজেদের পরিচয় দেবার সময় কখনো বলিনি, আমি ভারতবাসী । আমরা পরিচয় দিয়েছি হিন্দু ব'লে, মুসলমান ব'লে, শাক্ত ব'লে, বৈষ্ণব ব'লে। আমরা এতদিন চিনে এসেছি আমাদের মাকে, আমাদের বাপকে, আমাদের ভাইকে, আমাদের জ্রীকে, আমাদের পুত্রকে, আমাদের ক্সাকে। আমাদের কাছে এতদিন একান্ত সত্য হ'য়ে ছিলো—আমাদের ঘর আর খামার, আমবাগান আর পুন্ধরিণী, শিব-হুর্গা প্রভৃতি দেবদেবী আর কাশী-গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান। এক-জাতীয়ত্ব-বোধ আমাদের কাছে ছিল অজ্ঞাত। জাতি-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আমাদের হৃদয়কে কখনো অধিকার করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর

'ভারত কলঙ্ক' নামক স্থবিখ্যাত প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন,

"যে সকল অমূল্যরত্ন আমরা ইংরেজের চিন্তভাগুর হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে তুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম— স্থাতস্ত্র্য-প্রিয়তা এবং জাতি-প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে হিন্দু জাতি জানিত না।"

ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজের ইতিহাস, ইংরেজের দর্শন অধ্যয়ন ক'রে বঙ্কিম ছটি রত্ন সংগ্রহ করলেন—স্বাধীনতার প্রতি ত্রনিবার অনুরাগ আর জাতি-প্রতিষ্ঠার ত্র্ববার আকাজ্ঞা। বঙ্কিম ভারতবাসীকে এ ছটি রত্ন উপহার দিয়ে মুক্তিপাগল নুতন ভারতবর্ষের গুরুর স্থান অধিকার করলেন। একথা তিনি পরিষ্কার করে বুঝতে পেরেছিলেন, স্বদেশকে নতুন করে গড়বার পথে সব চেয়ে প্রবল অন্তরায় রাজনৈতিক পরাধীনতা। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্জন করতে না পারলে তাঁর ধ্যানের জন্মভূমি বাস্তবের মধ্যে কখনো সত্য হয়ে জেগে উঠবে না। আর একটি সত্য ধরা দিয়েছিলো তাঁর নির্মাল ঋষি-দৃষ্টিতে। এই দ্বিতীয় সত্যটি হ'লো ঐক্য। সবাইকে এক করতে না পারলে স্বাধীনতা নাগালের বাইরে থেকে যাবে। ছোট ছোট গভীগুলিকে ভেঙে দিতে হবে— পারিবারিক গণ্ডী, সাম্প্রদায়িক গণ্ডী, প্রাদেশিক গণ্ডী। মাসুষের সঙ্গে মানুষকে, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়কে, প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশকে মেলাতে হবে। মিলবে তথনই—যখন সব সন্তান মাকে মা ব'লে ডাকবে, সবাই সবাইকে চিনবে

একই দেশের মানুষ ব'লে। এই দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠাকার্য্যে বঙ্কিমই অগ্রদৃত। তাঁরই দেওয়া 'বন্দেমাতরম্'কে আশ্রয় ক'রে শতধাবিচ্ছিন্ন দেশ ঐক্যের সাধনায় ব্রতী হোলো, তাঁরই লিখিত আনন্দমঠ প'ড়ে তরুণ ভারতবর্ষের চিত্তে জাগলো —জাতি-প্রতিষ্ঠার অদম্য সংকল্প। ভবানন্দের কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে যে বাণী তিনি দিগ্দিগন্তে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিলেন, তাই অবশেষে রূপকথার সোনার কাঠির মত সহস্র সহস্র মহেন্দ্র সিংহের ঘুমস্ত মনে আনলো জাগরণের সাড়া। ভবানন বললেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্ম-ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, ष्पामार्रित मा नारे, ভारे नारे, खी नारे, পুত नारे, घत नारे, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই স্বজ্ঞলা স্বফলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা, শস্তাশ্যামলা—"। এই বাণী থেকেই সৃষ্টি হোলো নৃতন ভারতবর্ষ—স্থুরেন্দ্রনাথের আর বিপিন পালের, অরবিন্দের আর রবীন্দ্রনাথের, তিলকের আর গোখেলের, দেশবন্ধু আর মতিলাল নেহেরুর, গান্ধীর আর লালা লাজপত রায়ের, জওহরলালের আর স্থভাষচন্দ্রের মুক্তিপাগল নবীন ভারতবর্ষ। বঙ্কিম স্বদেশের বেদীমূলে কেবল যে জীবন দান করতে শেখালেন, তা নয়। জীবন তুচ্ছ-সকলেই ত্যাগ করতে পারে। বঙ্কিম শোনালেন ভক্তির অর্থাৎ জন্মভূমির পদপ্রান্তে আপনাকে নিঃশেষে উজার ক'রে দেবার মহামন্ত।

স্বাধীনতার জন্ম এই দেশাত্মবোধ হোলো গোড়ার কথা।

মুক্তিলাভের রহস্ত হোলো প্রেমের মধ্যে। একজনের পিছনে যেখানে সহস্র জন এসে দাঁড়ায়, সেখানে মান্ন্যকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে—এমন সাধ্য আছে কার ? একজনের প্রতি আর একজনের প্রেমকে জাগানোর জন্ম ঐক্যের অন্নভূতির প্রয়োজন আছে। জাতিপ্রতিষ্ঠা বিরাট ঐক্যের অন্নভূতিকে জাগানোর পক্ষে অপরিহার্য্য। 'বন্দেমাতরম'—এই মৃত্যুহীন মহামন্ত্র জাতির কর্ণে বঙ্কিম বজ্বগর্জনে ঘোষণা করলেন জাতিপ্রতিষ্ঠার জন্ম।

স্বাধীনভাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ম প্রেমের সঙ্গে আর একটি । গুণের প্রয়োজন আছে—আর এই গুণটি হোলো নির্ভীকতা। অত্যাচারীর ঔক্ষত্য কোটি কোটি মান্থবের জীবনকে অভিশপ্ত ক'রে রেখেছে—এ হোলো সত্যের একটা দিক মাত্র। সত্যের আর একদিকে র'য়েছে জনসাধারণের দাসস্থলভ মনোরন্তি। অত্যাচারকে বাঁচিয়ে রেখেছে—যারা নিপীড়িত তাদেরই ধৈর্য্য, তাদেরই ক্লৈব্য, তাদেরই 'নিরাপদ নীরব নম্রতা'। হাক্সলির ভাষায়,

Tyranny cannot exist unless there is passive obedience on the part of the tyrannised.

যারা নিপীড়িত—তারা অস্থায়কে মেনে না নিলে অত্যাচার কখনো টিঁকে থাকতে পারে না। এই যে বংশপরম্পরায় অত্যাচারকে স্বীকার ক'রে নিয়ে বেঁচে থাকবার মত ধৈর্য্য— যাকে শত ছঃখ শত লাঞ্ছনা বিচলিত করতে পারে না— জনসাধারণের এই ধৈর্য্যের মতো অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ইতিহাসে আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। হাক্সলির ভাষা পুনরায় উদ্ধৃত ক'রে বলি,

The patience of common humanity is the most important and almost the most surprising fact in history. Most men and women are prepared to tolerate the intolerable.

ইতিহাসে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য আর আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে যারা সাধারণ মান্ন্য তাদের ধৈর্য্য। যা অসহা—তাকে সহ্য করতে অধিকাংশ নরনারীর মনেই কোনো কুণ্ঠার উদ্রেক হয় না। এই সর্ববনেশে ধৈর্য্যের প্রতি কটাক্ষ ক'রে ভবানন্দ বলেছেন মহেন্দ্রসিংহকে.

"মহেন্দ্রসিংহ! তোমাকে মান্তবের মতো মান্তব বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা তুমিও তা; কেবল ছধ-ঘির যম। দেখ, সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি তো দেখি না। সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈগ্য নষ্ট হয় না ?"

ভবানন্দের কণ্ঠ থেকে এই যে ভর্ৎসনার বাণী উৎসারিত হয়েছে—এ বাণী হোলো নবীন ভারতবর্ষের কানে বঙ্কিমের বাণী। বঙ্কিম চাইলেন—কবরের নিজ্জীব শান্তিকে ভেঙে দিয়ে ভারত-বর্ষকে মুক্তির জন্ম অধীর করে তুলতে—ভারতবাসীকে অশাস্ত করতে, তুরস্ত করতে, তার মনের মধ্যে অসম্ভোষের দাবানলকে ধুধু ক'রে স্থালিয়ে দিতে।

এই যে ধৈর্যা—এর মূলে কি १ এর মূলে ভীরুতা। লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ মান্থ্য মর্ম্মে প্রতিদিন অনুভব করে, জীবন ছর্ববহ; কিন্তু তবুও যে তারা ছর্ববহ জীবনের গ্লানিকে দিনে দিনে বহন করে চলেছে—তার কারণ রাজভয়, মৃত্যুভয়, আরও অনেক রকমের ভয়। অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালে নির্য্যাতন সইতে হবে অনেক—এই ভয়েই মানুষ চরম ছঃখ-দৈন্তের মধ্যেও অবিচলিত থাকে। এই ভীরুতা আমাদের মুক্তিলাভের পথে যে একটি প্রকাণ্ড অন্তরায়—একথা বঙ্কিম বেশ ভালো ক'রেই জানতেন আর সেইজগুই তিনি ভবানন্দের মুখ দিয়ে আনন্দমঠে বলেছেন,

"ধর, এক—ইংরেজ প্রাণ গেলেও পলায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পলায়—শরবত খুঁজিয়া বেড়ায়। ধর, তারপর ইংরেজের জিদ আছে—যা ধরে তা করে, মুসলমানের এলাকাড়ি। টাকার জন্ম প্রাণ দেওয়া, তাও সিপাহী নাহিয়ানা পায় না! তারপর শেষ কথা সাহস। কানানের গোলা এক জায়গায় বই দশ জায়গায় পড়বে না—হুতরাং একটা গোলা দেখে তুশ'জন পলাইবার দরকার নাই। কিন্তু একটা গোলা দেখিলে মুসলমানের গোলীশুদ্ধ পলায়—আর গোজীশুদ্ধ গোলা দেখিলেও একটা ইংরেজ পলায় না।

মহেন্দ্রসিংহ যখন ভবানন্দকে বল্লেন, 'তোমরা সিপাহীর তোপের মুথে কোনদিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি'—ভবানন্দ উত্তর দিলেন, 'অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি—আজিও দেখিলাম।' মহেন্দ্র পুনরায় যখন বললেন, 'ভালো করে দেখনি, একদিন দেখিবে'—ভবানন্দের কণ্ঠ থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো, 'না হয় দেখলাম, একবার বই তো তুবার মরব না।'

বঙ্কিমের কণ্ঠে এই মৃত্যু-জয়ের মন্ত্র। তিনি জানতেন, আবেদনের আর নিবেদনের পথে স্বাধীনতা কোনোদিনই আসবে না। বঙ্কিমের কল্পনায় জন্মভূমির যে অপরূপ মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিলো—তাঁর হাতে ভিখারিণীর ভিক্ষাপাত্র নয়—তাঁর দশহস্তে দশ প্রহরণ। তিনি একেবারেই বিশ্বাস করতেন না কাকৃতি-মিনতিতে। চোখের জলে বিচলিত হয়ে শাসকেরা এক দিন তাদের শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করবে—বঙ্কিমের মনে এমন প্রান্তধারণা কোনদিনই বাসা বাঁধতে পারেনি। তাঁর বৃদ্ধি ছিলো ক্ষুরধার এবং দৃষ্টি ছিলো অন্তর্ভেদী। মানবচরিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যেমন ছিল স্থপ্রচুর, ইতিহাসে তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিলো তেমনি স্থগভীর। শক্তির ঔদ্ধত্যকে কাবু করতে হ'লে শক্তির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায় নেই—এই সত্য সহজেই তাঁর মনে প্রতিভাত হয়েছিলো। এই জন্মই প্রবন্ধে, উপন্থাসে, ব্যঙ্গ-রচনায় বারম্বার তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন—ভিক্ষাপাত্র বহনের নিফলতা। 'জয়রাধে কৃষ্ণ। ভিক্ষা দাও গো'—ক্লীবের এই পলিটিক্সের প্রতি তাঁর অন্তরে ছিলো একটা বিজাতীয় কতবড ঘুণা ছিলো—সে কথা বোঝা যায় তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরের 'পলিটিক্স্' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করলে। এই প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিম বলছেন—

"ছই রকমের পলিটিক্স দেখিলাম। এক কুকুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিদমার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দলের পলিটিশুন। আর উলসী হইতে আমাদের পরমান্ত্রীয় রাজা ম্চিরাম রায় বাহাত্বর পর্যাস্ত অনেক এই কুকুরদলের পলিটিশুন।"

বঙ্কিম বিশ্বাস কর্তেন ব্যজাতীয় পলিটিক্সে। তিনি বিশ্বাস কর্তেন, পৌরুমে, নির্ভীকতায়, শক্তিতে, মুক্তির জন্ম মৃত্যু-বরণের পাগলামিতে। কুরুর-জাতীয় রায় বাহাছরী, থাঁ বাহাছরী পলিটিক্সের উপরে তাঁর আদৌ কোনো আস্থা ছিলো না। কমলাকান্তের দপ্তরে 'বাঙালীর মন্মুম্যুত্ব' শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধে ভ্রমরের কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে বঙ্কিম বলেছেন—

"তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যানঘ্যানানি আমার ভাল লাগে না। দেখ, আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান ঘ্যান করি না। মধু সংগ্রহ করি আর হল ফুটাই। তোমরা না জানো মধু সংগ্রহ করিতে, না জানো হল ফুটাইতে—কেবল ঘ্যান ঘ্যান করিতে পারো। একটা কাজের সঙ্গে থোঁজ নেই, কেবল কাঁছনে মেয়ের মত দিবারাত্র ঘ্যান ঘ্যান।"

মডারেট মেন্টালিটির মেরুদগুহীন পলিটিসিয়ানদের ঘ্যান-ঘ্যানে রাজনীতি-চর্চাকে কাঁছনে মেয়ের কান্নার মতোই তিনি অতিশয় কুপার চক্ষে দেখতেন। তিনি এসেছিলেন আমাদিগকে কাত্রবীর্য্যে গর্বিত ক'রে তুলতে। হুল ফোটাতে না পারলে মধু সংগ্রহ অসম্ভব—এই কথা শেখাবার জন্ম এসেছিলেন বঙ্কিম। ভাঁর কপ্তে শক্তির মন্ত্র, ভাঁর রসনায় অভ্যাচারকে আঘাত করবার বাণী। মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত বঙ্কিমের সবটুকুই ছিলো ক্ষত্রিয়ের ধাতুতে গড়া। বিধাতা তাঁকে 'ধর্মপুত্তর' যুধিষ্ঠির ক'রে পাঠাননি, গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন ক'রে পাঠিয়েছিলেন। এই জম্মই তো বঙ্কিম সাহিত্যে কেবল ভালো মানুষের ছবি এঁকে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি। চারিদিকে যেখানে স্বার্থোদ্ধত অবিচারের আধিপত্য চলেছে—সেখানে ভালোমারুষীর কোন অর্থ হয় না। ব্যভিচারই মানুষের চরিত্রের একমাত্র তুর্ববলত। নয়। এমন মানুষ পৃথিবীতে অনেক আছে—যারা যৌনজীবনে অত্যস্ত নিম্বলঙ্ক কিন্তু অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করা প্রয়োজন বোধ করে না. অস্থায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষীণতম স্থরও যাদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয় না। বলাবাহুল্য, এরা ভালো মামুষ হ'তে পারেন কিন্তু এদের ভালো-माञ्चरीत मरधा निष्टे वृद्धित मीखि। अँता माधु किन्छ বোকা-माधु। এদের হুল ফোটাবার মতো না আছে বৃদ্ধি, না আছে সাহস। বৃষ্কিম জানতেন, তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করবার জন্ম জিতেন্দ্রিয় সাধু মানুষের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই কিন্তু যারা কেবলই সাধু অর্থাৎ বোকা-সাধু—তারা একাজের উপযুক্ত নয়। এমন মানুষ চাই—জাতিকে নতুন করে তৈরী করবার জন্ম যারা একদিকে যেমন অনাসক্ত জিতেন্দ্রিয় হবে আর একদিকে তেমনি পাপকে ঠেকাবার জন্ম কোমর বেঁধে দাঁভাবে, জীবন পণ ক'রে অস্তায়কে বাধা দেবে, প্রাণ থাকতে অত্যাচারকে কখনো স্বীকার ক'রে নেবে না।

এই শোর্য্যের আদর্শকে জাতির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্মই তিনি লিখলেন—রাজসিংহ আর দেবীচৌধুরাণী, আনন্দর্মঠ আর কৃষ্ণচরিত্র। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,

"যে ধর্ম-রক্ষায় ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম।"

> অস্তায় যে করে আর আর অস্তায় যে সহে তব ঘুণা তারে যেন তুণসম দহে।

রবীন্দ্রনাথের এই হুই লাইনের সঙ্গে বঙ্কিমের কথার মিল আছে।

পাপ কাকে বলে, অধর্ম কাকে বলে—বিদ্ধিম তার পরিষ্কার সংজ্ঞা দিয়েছেন উপরের কয়েকটি লাইনে। মান্থুয়কে তার স্থায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করাকে তিনি পাপ ব'লে বিবেচনা করতেন। সেই পাপকে ঠেকাবার চেষ্টায় যারা উদাসীন—বিদ্ধিমের কাছে তারা অধার্মিক। তুমি ত্বঃস্থ পাড়া-প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে পারো, তুমি পরস্ত্রীর মুখদর্শন না করতে পারো, তুমি বহু তীর্থে পর্য্যটন করতে পারো, তুমি তৃণের মত নম্র এবং তরুর মত সহিষ্ণুও হ'তে পারো, তুমি মত্যপান এবং পরন্ত্রব্য অপহরণ না করতে পারো—কিন্তু ত্বনীতিকে, অস্থায়কে, অত্যাচারকে উন্মূলিত করবার জন্ম তুমি যদি বন্ধপরিকর না হও—বিদ্ধিমের মতে তুমি অধার্মিক, পাপী, ভগবানের এবং

মানুষের দরবারে অপরাধী। কৃষ্ণচরিত্র লেখা হয়েছিলো অস্তায়কে প্রাণপণে বাধা দেবার আদর্শকে জাতীয় জীবনে জয়যুক্ত করবার জন্ত।

মহাভারতের কৃষ্ণ ভারতবর্ষের আদর্শ মনুষ্য। এই আদর্শ মন্ত্রয় খৃষ্টীয় আদর্শ-পুরুষের মতো বিনীত, নিরীহ, নির্বিরোধী সন্নাসী নন্। ইহুদীরা রোমকের অত্যাচারে পীডিত হ'য়ে যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করতো এবং খুষ্টকে করতো তাদের সেনাপতি — 'কাইজারের পাওনা কাইজারকে দাও' ব'লে তিনি প্রস্থান করতেন। ভারতবর্ষের কুঞ মহাভারতের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কুরুক্টেত্রের প্রান্তরে রক্তের বক্সা বইয়ে দিতে আদৌ কুণ্ঠা অহুভব করেননি। যুদ্ধে পরাশ্বুখ নত-শির অর্জুনকে গাণ্ডীব ধরিয়েছেন তিনি, তাকে প্রণোদিত করেছেন শত্রু-নিধনে। হাতে তাঁর পাঞ্চল্ম্য ; হুষ্টের দমনে তাঁর উল্লাস। তিনি কেবল সৃষ্টি করেন না, কেবল পালন করেন না, ধ্বংসও করেন। তিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতির বিনাশহেতু, তিনি সর্ববান্তর্য্যামী, সর্ববজয়ী, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বনিয়ন্তা, তিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জ্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন। এই কুফেরই পূজারী আনন্দমঠের সম্ভানেরা। এই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা অনন্তশক্তিময় বিষ্ণুই ছিলেন বঙ্কিমের উপাস্ত বিষ্ণু আর এই বিষ্ণুকেই তিনি করতে চেয়েছিলেন ভারতবাসীর ইষ্টদেবতা। কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজগ্য-বাজানো এই কুফের চরিত্রকে অবনত

ক'রে যে দিন থেকে ভারতবর্ষ বৃন্দাবনের মুরলী-বাজানো কৃষ্ণের অমুকরণে ব্যস্ত হয়েছে—সেদিন থেকেই যে তার সর্ববনাশ স্কুরু হয়েছে—বঙ্কিমের অসামান্য প্রতিভার কাছে এই সত্য অত্যস্ত জীবস্ত হ'য়ে ধরা দিয়েছিলো। কৃষ্ণচরিত্রের এক জায়গায় বঙ্কিম লিখেছেন,

"যেদিন সে আদর্শ হিন্দ্দিগের চিত্ত হইতে বিদ্বিত হইল, যে দিন আমর। ক্লফচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের ক্লফের অম্করণে সকলে ব্যস্ত —মহাভারতের ক্লফেকে কেহই শ্বরণ করে না।"

বিষ্কমচন্দ্র সত্য-সত্যই ঋষি ছিলেন। জাতিকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার জন্ম যত দিক দিয়ে চিন্তা করবার প্রয়োজন আছে, সব দিকের কথাই তিনি পুঙ্খান্মপুঙ্খরূপে চিন্তা ক'রে গেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, জাতি-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব, এই জন্মই তিনি জাতির কর্ণে উচ্চারণ করলেন বন্দে মাতরমের মহামন্ত্র। তিনি বৃঝতে পেরেছিলেন, নতুন ভারতবর্ষকে গড়বার জন্ম নতুন মান্থযের দরকার—যারা হবে অনাসক্ত, যারা ঘরের মোহ থেকে হবে মুক্ত, ইন্দ্রিয়-লালসায় পঙ্গু হবে না যাদের উত্তম এবং আদর্শনিষ্ঠা, ধন-লোভে যাদের চিত্ত হবে না চঞ্চল, রাজভয়ে, মৃত্যুভয়ে যাদের পৌরুষ হবে না মান। আনন্দমঠের সন্তানেরা এই আদর্শেরই প্রতীক। আর একটা কথা বৃথতে পেরেছিলেন তিনি। সাধু-সন্মাসী আর

বৈষ্ণবের দেশে শাস্তশিষ্ট মানুষগুলিকে করে তুলতে হবে এক একটি খলন্ত অগ্নিশিখা। ভোঁতা ভালমানুষ দিয়ে হাসপাতালে সেবাশুশ্রাবার কাজ চলতে পারে, মুষ্টিভিক্ষা আদায় হতে পারে, কালাম্বর নিবারণের জন্ম কেন্দ্র খোলা যেতে পারে. তাদের দিয়ে হবে না কেবল স্বাধীনতা-অর্জ্জনের কাজ। তার জন্য এমন একদল সিংহসদৃশ মানুষ চাই যারা অন্যায় আর অত্যাচারকে নিমেষের জন্মও সহ্য করবে না। কিন্তু যে দেশে ভগবান কেবল বাঁশি বাজান, কুঞ্জে কুঞ্জে অভিসার করেন আর বনফুলের মালা প'রে রাধার মন ভোলাবার জন্ম কদমতলায় বাঁকা হ'য়ে দাঁডিয়ে থাকেন—সে দেশে মানুষ কেমন ক'রে পৌরুষের গরিমায় প্রচণ্ড-মনোহর হ'য়ে উঠবে ? জয়দেব গোঁসাইয়ের রাধিকামোহন কাস্তকোমল কৃষ্ণ যেখানে মানুষের ইষ্টদেবতা—দেখানে তৃণের মত স্থনীচ এবং তরুর মত সহিষ্ণু হওয়াই যে ভক্তের আদর্শ হয়ে উঠবে—এতে বিশ্বিত হবার কিছু নেই। আদর্শ ই তো মান্তুষের চরিত্রকে গ'ড়ে তোলে। ভগবানকে এদেশে যে আদর্শে তৈরী করা হয়েছে—মামুষও সেই আদর্শে গ'ড়ে উঠেছে। আদর্শের অবনতি মানুষকে অবনত করে। বঙ্কিম তাঁর স্বদেশবাসীকে তৃণের মত স্থনীচ আর তরুর মত সহিষ্ণু ক'রে গড়ে তুলতে চান নি। তিনি তাদের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন আহত সিংহের অশাস্ত রূপ, পদাহত কালভুজঙ্গের দৃপ্ত ফণার বিস্তার, শৌর্য্যের এবং শক্তির ভীষণ-মধুর প্রকাশ। এই জন্মই জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণকে বিদায় দিয়ে যে কৃষ্ণকে তিনি প্রতিষ্ঠিত

করতে চাইলেন নবীন ভারতের হৃদয়-সিংহাসনে—সে কৃষ্ণ মহাভারতের পাঞ্চল্প-বাজানো কৃষ্ণ যিনি মৃত্যুকে ডেকে আনেন নবজীবনের আবির্ভাবের পথকে প্রশস্ত করবার জন্ম—যিনি রাষ্ট্রবিপ্লবের আর মহামারীর মধ্যে, তৃর্ভিক্ষের আর মহাসাগরের জলোচ্ছাসের মধ্যে, বন্থার আর ভূমিকস্পের মধ্যে, যাঁর বাঁশি বাজে বক্তে।

বিশ্বিম সত্য সত্যই ঋষি ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এতবড় মান্ত্র্য ভারতবর্ষে আর জন্মায়নি। তিনি যে এই নৃতন ভারতবর্ষের স্রস্থা—এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর চরণে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম। \*

বন্দে মাত্রম

## গ্রন্থকারের অন্তান্য পুস্তক

| ۱ د      | শাম্যবাদের গোড়ার           | <b>ক</b> থা | •••   | •••   | 51          |
|----------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-------------|
| २ ।      | মনের খেলা                   | •••         | •••   | • •   | ١.          |
| 0        | বিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ       | •••         | •••   | ***   | ۶.          |
| 8        | অগ্রদৃত                     | •••         | •••   | •••   | ١.          |
| ¢        | মনের গভীরে                  | •••         | •••   | •••   | ١.          |
| 91       | কমিউনিজ <b>্</b> ম্         | •••         | •••   | •••   | h           |
| 9        | রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্ল      | ী-চিত্ৰ     | •••   | •••   | h           |
| <b>b</b> | স্বর্গের ঠিকানা             | •••         | • • • | •••   | h           |
| ۱۹       | মরুজয়ের সেনা               | •••         | •••   | •••   | p.          |
| •        | সব-হারাদের গান              | •••         | •••   | •••   | #           |
| 51       | সাম্যবাদের মর্ম্মকথা        | •••         | •••   | •••   | 11          |
| ۱ ۱      | ঘরের মায়া                  | •••         |       | • • • | <b>'م</b> ' |
| 91       | সেনাপতি গান্ধী              | ••          | ••    | •     | 10/0        |
| 8        | রাশিয়ার কথা                | •••         | 4     | •••   | 1           |
| e I      | মামুষের অধিকার              | ••          | ••    | •••   | 10          |
| 61       | ত্রয়ী                      | •           | ***   | •••   | 10          |
| 9        | অভিশাপ না আশীর্ক            | र्गाम       | •••   |       | 40          |
| ы        | বক্ষিমের স্বপ্ন             | . •         | •••   | •••   | 9/0         |
| 9        | সভ্যতার ব্যাধি              | •••         | •••   | •••   | م/°         |
| •        | চারণ-গীতি                   | •••         | •••   | ***   | 9/0         |
| S 1      | বিদ্রোহীর স্বপ্ন (যন্ত্রস্থ |             | •••   |       | ho          |